## जीर्थ-ज्यम-काश्नि। 1

#### <u>ত্রীগোষ্ঠবিহারী ধর</u> প্রণীত।

CALCUTTA.

BENGAL MEDICAL LIBRARY

201, Cornwallis Street.

1910.

#### Published by

Bepin Behary Dhur.

356 Upper Chitpore Road, Calcutta.

Printed by Punchukalli Halder.

At the Sulov Press,

Upper Chitpore Road, Jorasanko, Calcutta.

Illustrated by Srijut Preogopal Dass.

#### উৎসর্গ।

#### পরম পূজ্যা মাতা-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ কর্মলেযু—

তোমার অনস্ত করুণায় আমি এ শ্রামল ধরাতলে চরণ করিতেছি, তোমার ঋণ, তোমার স্নেহ, তোমার তোমার অপার্থিব স্বার্থ-ত্যাগ অতুল্য। তোমার স্তাষ বিধান করিবার শক্তি ও সামর্থ, আমার এ হুর্বল 'য়ে কি আছে মা? দেবা তুল্যা তুমি! এ দীন আজ মার সেই স্নেহসিক্ত চরণে, তাহার সাধের তীর্থ-মণ-ক্রেম্ইন্ট্য ভক্তি পূজ্পাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পণ করিতেছে নর দান দ্য়া করিয়া গ্রহণ করুন।

#### বিভ্ঞাপন।

বারা তীর্থভ্রমণ যাত্রীদিগকে ভাত করা বাইভেছে যে, বাহারা জীর্মে বহির্গত হইবার পূর্বে লোকাভাবে মনে মনে চিন্তান্থিত হইরা পূর্ব উৎ্য হ যাত্রা করেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত হইন্না অপরিচিত প্রবঞ্জনিগের াক্যালাপের পর তাহাদিগকে প্রকৃত সেতৃরা ( তীর্থের পথদর্শক ) দ্বির নিরা সঙ্গী হন, শেবে প্রার্থ তাঁহাদিগকে মনস্তাপ করিতে হয়, এমন কি ঐ সকল পাষগুদিগের অত্যাচারের জন্ম তীর্থসমূহও তাঁহাদের দর্শনলাভ হয় না, কারণ ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকগণ প্রথমে এরূপ মিষ্ট বাক্যে पाक गांकी मिशरक जूहे करवन, राम जाहां वा वा किस निकर था किरन কত উপকার করিবে। প্রধান প্রধান ষ্টেশনে প্রাঞ্জী ভাহাদের গতিবিধি থাকে, বছত: এ সকল সেতুয়ার সঙ্গী হইলে প্রথমে মে সামতি উপকার मर्ल शत जाशात्मत महिल वावशत कत्रिल निन्ध्हें धर्मके इहेटल इस, यिमछ তাহারা যাত্রীর পরিচিত হন, তাহা হইলেও সেতুরারা নার্নাপ্রকার প্রশ্ন ৡউভবে যাত্রীর নিকট কিরপ অর্থ আছে জানিয়া নুর্যু, ৠথপরে তাঁহাদিগকে k্য কোন তীর্মে পাণ্ডার নিকট লইয়া যায়, পাণ্ডার ক্রায্য প্রাপ্য অপেকা অধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে, কারণ পাণ্ডার পান্ধনা খাদে বাহা থাকিবৈ, ঐ সমন্ত সেতুয়ার লভ্য। অধিক বাজী পাইবার স্থাশার পাণ্ডারা এইরপ নিরম করিয়াছেন। বছপি কোন বারী কোন পাণ্ডার নাম সন্ধানপূর্বক তাঁহার নিকট গমন করেন, আর ঝোন বেতুরা তাহার সভে না থাকে, তাহা হইলে পাঞ্চারা তাহাকে অধিক মন্ধ করিনা থাকেন এবং কথাৰ্ব প্ৰাপ্য লইয়া সম্বইচিতে স্নতন দিন্দৈ ঐ বাত্ৰীকে প্ৰক্ৰিয়ক করিয়া থাকেন। পাঞ্জারা জানেন যে, একপ যাত্রীর প্রাণ্য অংশ সমস্তই তাঁহাদের অধিকার। অপরিচিত সেতুয়াদিগের সংসর্গ যাত্রীদিগের সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাহারা নিকটে আসিবার চেষ্টা দেখিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। এরপ অনেক দেখা গিয়াছে ঐ সকল সেত্রারূপী প্রবঞ্চক, যাত্রীর নিকট থাকিয়া প্রথমে নানাপ্রকারে তাঁহাদের বিশাসভাজন হয়। আবার স্মবিধামুঘায়ী তাহাদেরই সর্বস্থ অপহরণ করিয়া থাকে। এই পবিত্র স্থানেও ধর্মাধর্ম, পাপ পুণ্য বিচার তাহাদের হৃদয়ে নাই; বলা বাছল্য সেতুয়ারা নিজ থরচে যাত্রীদিগের বিশাস-ভাজন হইবার নিমিত্ত ভৃত্যের স্থায় আজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষা করে এবং রেল-খরচ প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া থাকে। অনেক দেতুয়া পাণ্ডাদিগের দ্বারা নিযুক্ত থাকে, তাহাদের ব্যয় পাণ্ডারাই বহন করিয়া থাকেন, কারণ বহু দুর হইতে একটা লোক ক্রমান্নরৈ বিনা খরচায় আপনার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলে চক্ষু-লজ্জার থাতিরে তাহারই উপদেশ মত তাহারই পাণ্ডার নিকট ঘাইতে বার্ঘ্য হইতে হয়। নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়াদিগের ব্যবহার দর্গনে যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহাতে বলা যায় যে বহনর্শি, পরিচিত,ধর্মভিক্ন, বিশ্বাসী সেতুয়া অর্থাৎ বহুকালাবধি যাঁহারা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন, সেইক্লপ একটা লোক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইবেন। যদিচ তিনিও পাণ্ডাদিগের নিকট প্রাপ্য তাংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাত্রীদিগের সদা সর্বদা মন্দল কামনা করিয়া থাকেন, কারণ জীবিকানির্বাহের একমাত্ত ইহাই তাঁহাদের সম্বল এই নিমিত্ত প্রাণপণে তিনি যাত্রীদিগকে সম্বর্ত্ত রাখিছে চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

আমি একটী সন্ত ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ঃ—

একলা দশ জন বিদেশী অক্স যাত্রীদের সহিত এরপে একজন সেতুরা

মিষ্টালাপে তুট করিয়া তাহাদের সঙ্গ লয় এবং তাহারা "গ্যাম" তীর্থে গমন কুরিবেন উহা অবগত হইয়া হাবড়া হইতে গ্রাষ্টেশনের ভাড়া উক্ত দশ জনের নিকট হিসাব করিয়া লইয়া গয়া টিকিটের পরিবর্ত্তে জীরামপুর ষ্টেশনের দশখানি টিকিট থরিদ করিয়া আনেন, এবং ব্যস্ততার সহিত তাহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া রেল-গাড়ীতে উঠাইয়া দেন, বলা বাছল্য তিনিও তাহাদের সহিত উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে এক একথানি টিকিট প্রদান করিয়া যত্ন-সহকারে বস্তাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, সরলহাদয় যাত্রীরা তাহার · উপদেশমত কার্য্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গ্রায় ঘাইতে লাগিল শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে ঐ সেতুয়া যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তর্ধ্যান হয়, এইক্লপে রেলগাড়ী এসেনশোল জংসনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথামুসারে রেল-কর্ম-চারীরা টিকিট চেক করিবার সময় ঐ সেতৃয়ার চাতৃরী যাত্রীরা জানিতে পারিলেন। রেল-কর্মচারীগণ তাহাদের নিয়ম অমুযায়ী জ্রীরামপুর বাদে বেবাক ভাড়া আদায় করিয়া নানাপ্রকার লাম্থনাভোগও করাইলেন। এইরূপ প্রতাঁহ কতপ্রকার সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পায় উহা বর্ণনাতীত। রেল-কর্ত্তপক্ষের কড়া আদেশ অমুসারে কোন রেল-কর্মচারী কোন সেভুয়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে বহিষ্ণত করিয়া দেন, এইরূপ নিয়ম সন্থেও নিত্য কত যাত্রীর কতপ্রকার বিলাপধ্বনি শুনিতে হয় তাহার ইয়ুজা নাই।

যথন আমরা সপরিবারে কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম নামে একজন প্ররাগের সেতুরা কাশী-তীর্থদর্শনের পর আমরা প্রয়াগতীর্থে যাইব অবগত হইরা ৬।৭ দিন একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট আজ্ঞাবহ হইরা অবস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমাগত তাহার পাণ্ডার যশগুণ গাঁহিতে লাগিল। আমাদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাকি ১৪ জন স্ত্রীলোক মোট ১৯ জন লোক ছিলাম। অভিয়াম এই ১৯ জন যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিন্ত আমাদের নানাপ্রকার বাক্যে তুষ্ট করিবার নিমিন্ত

#### বিজ্ঞাপন।

বলিলেন যে, প্রস্তাণের প্রাদ্ধ করিবার জন্ম আপনারা দ্ব দ্ব ক্ষমতান্থ্যায়ী ব্যন্ন করিবেন আর ত্রিধারার স্থকলের নিমিন্ত প্রত্যেক যাত্রীকে দেড় টাকা ছিসাবে পূথক দিতে হইবে, আমরা সকলেই তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্কক তাহার সহিত প্রস্থাগতীর্থে তাহারই পরামর্শান্থ্যায়ী তাহার পাণ্ডার নিকট গমন করিলাম, বলা বাহল্য অভিরামের প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের সকল কার্যাই স্থচারুরপে সম্পাদান হইয়াছিল শেষ স্থকলের সময় পাণ্ডার সহিত নানা বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল কিন্ত ক্রংথের বিষয় এই, যে অভিরাম আমাদের এত আজ্ঞাবাহ ছিল, সেই সময় সে কোথায় অন্তর্ধ্যান হইল আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, অবশেষ আমাদের স্থায় শিক্ষিত পাঁচজন পুরুষলোক থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া লোকপ্রতি চারি টাক হিসাবে স্থকল দিয়াছিলাম ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি সাধারণে তাহা প্রকাশ করিলাম নিবেদন ইতি।

গ্রন্থকার

#### ভূমিকা ৷

বান্ধালী নানা বিষয়ে অধংপতিত হইলেও, তাঁহাদের হৃদন্তে ধর্মের পবিক্র মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মের প্রবিত্র নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নর নারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিন্ত ন্ত্রী, পুত্র, ক্ষ্মা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হাদয়ে ধর্মের সেবা করিয়া থাকেন। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেব দেবী দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। এই অনম্ভ জালা বন্ত্রণামর পরীক্ষাভূমি—"সংসাবের" মায়া বন্ধন শিথিল হয়; তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবন-সহচরী পত্নীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহশিক্ত ক্রোড হারা চইয়া হৃদয়ের শৌক, তাপ উপশম করিবার জন্ত এই পবিত্র তীর্থস্থানে ছটিয়া যান। প্রকৃতির শ্রামল শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অমুভব করিয়া থাকেন কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আজ আমাদিগের সেই প্রম প্রিত্র তীর্থ-সমূহেও নানাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যার। পূর্বেনৌকাযোগে বা পদব্রজে বাঁহার৷ তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা কত সময়, কত কেশ, কত অর্থ ব্যর করিয়া, পাষ্ট্র দ্যাদিপের ভয়ে ভীতচিত্তে কত কিছমনভোগ করিয়া, জীবনের আশা পরিত্যাগপুর্বক এই চুল্ল ভ পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন তাহা একবার চিন্তা করিলেও হাদকম্প হয় কিছু একণে রেল-গাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজরাজের স্থশাসনগুণে যাত্রীদিগের যতদুর সম্ভব স্থ্যাধ্য হইয়াছে। এই ক্রতগামী রেলগাড়ীর সাহায্যে অতি অন্ধ मगरत्र ও मामान्य वारत्र निर्कित्त गतीव, दृःथी, व्यावान, वृद्ध, वनिछ। সকলেই তীর্থস্থানে গমনপর্যাক নয়ন ও জীবন সার্থক করিতেছেন। পর্ম

পবিত্র "তীর্থ" সমূহের মাহান্ম্য অবগত হইন্নাও ইহাতে অবিশ্বাস, ভক্তি ছাসের ইহাই প্রধান কারণ অফুমান হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা ঘাইতে পারে, যাহা সম্ভ্রজ লভ্য তাহার আদরও তত অল্প, আর যাহা চুল্লভি তাহার যত্নও তত অধিক পরিলন্দিত হইয়া থাকে। এখনও যাত্রীদিগের মধ্যে এমন অনেক মহামুভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা তীর্থে আগমন কবত: ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থকার্য্য সম্পাদান, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, পবিত্র রজে বিলুঞ্জিত হইয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। এ দীন আবাল্যকাল হ*ই*তে তীর্থভ্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যৃত্টুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা দাধ্যমত এই "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামে জন দাধারণে পুত্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। আশা করি বাঁহারা তীর্থভ্রমণ অভিলাবী, তাঁহারা একবার আমার বহু আয়াশ ও যত্নের প্রস্তক্থানি পাঠ করিয়া দেখিবেন। "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থভ্রমণ প্রশ্নাসীদিগের প্রিয়-সহচর ও পথ প্রদর্শকের সম্পূর্ণ কার্য্য করিবে। ইহাতে বৈগুনাথ, গয়া, কাশী, প্রমাগ, অযোধ্যা, হরিষার, দিল্লীসহর, কুরুক্ষেত্র, মধুরা, প্রীরুক্ষবিন, আগ্রা সহর, সাধীন জ্বয়পুর রাজের দেবালয়, পুষ্ণর, সাবিত্রীমাহাত্ম্য, বৈতর্ণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ স্থান ও মাহাত্ম্য সকল সম্মকরূপে অবগত হইতে পারিবেন, আরও কলিকাতার সন্নিকটস্থ পীঠস্থান কালীঘাট ও তারকেশ্বর তত্ত্ব এবং কোন তীর্থে কির্মণ দ্রব্যের আবশ্রক তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা, এতদ্ভিন্ন হিন্দু গৃহস্থের পাঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংযোজনা করা হইয়াছে।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রণরণ আমার প্রথম উন্থম, বছদিনাবধি মুদ্রা বদ্রের অপেষ ক্লেশভোগ হইতে বিমৃক্ত, নানাবিধ বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবানের রূপার আদ্ধ ইহা পাঠক-সমান্ত্রে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম লিখিত পাণ্ডলিপিখানি "মুল্ড প্রেসের" অধ্যক্ষের কার্য়াশিথিলতার অপহত হয়, তৎপরে অতি কস্তে ভগোত্তমে আবার নৃতন পাণুলিপি প্রণয়ণ করি, হঃথের বিষয়, ইহা আর পূর্বের তায় হইয়া উঠে নাই এই নিমিত্ত সহলয় পাঠক মহোলয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে, যেখানে যে ভাবের যে ব্যাতয় ঘটিয়াছে, সেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ দান করিলে তথীন প্রমানন্দ অম্লভব করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রাহ্ণণকালে অধীন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধে কাতর থাকায় প্রক্ সংশোধন কার্য্যে নানাপ্রকার বিশৃগুল হওয়াতে স্থানে স্থানে ভুল প্রমান ঘটিয়াছে, স্থাবৃন্দ উহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। আশা রহিল দিতীয় সংস্করণে সাধ্যমত পরিমাজিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবন্ধিতাকারে আবার ইহা শুদ্ধ কলেবরে পাঠকসমাজে উপনীত হইবে। প্রথম সংস্করণে পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত অর্থ ব্যয়ে পোনের থানি প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের স্থলর হাক্টোন কটো সরিবেশিত করা হইয়াছে ইতি।

আখিন,• সন ১৩১৭ সাল।
৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

#### পরিশিষ্ট।

#### পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিক। ।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিথিত দ্রবাগুলি ষত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন যথা— সিদ্ধি, গাজা, নারিকেল ৮টা, স্থপারি ৫০টা, হরিতকী ১২টা, বজ্ঞোপবীত এ০টা ব্রক্তচন্দন ২ খানা সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিশ্বপত্র ২ দফা ( এক-খানি বৈছ্যনাথজীউর অপরখানি কাশীর বিশেশরজীউর ) সাদা চন্দন ৬ থানা, পঞ্চরত্ব ১০ দফা, আলতা হুই কুড়ি, চিনের সিন্দুর ২ বাণ্ডিল, দিন্দুর-চুবড়ী মায় সাজ ৬ দফা, লোহা ( হাতে পরিবার ) ২৫ গাছা, রুলি ১৪ জোড়া, সোণার নথ ৫টা, ( কাশীর অন্নপূর্ণাদেবীর ১ দফা, কুমারী পূজায় ১ দফা, সাবিত্রীদেবী ১ দফা, বুন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধারাণী ১ দফা, অযোধ্যায়<sup>®</sup> শ্রীশ্রীসীতাদেবীর > দফা, ) সোনার তুলসীপত্র ৩ দফা, ( বুন্দাবনধামে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর স্বর্ণ বা রৌপ্যের নপুর, বংশী, সাধ্যমতে, উহা ইচ্ছাধীন। দেবালয়ে বিতরণের নিমিত্ত সাড়ি লালপাড ১০ জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে ভালরূপ বস্তু, থালা, ঘটি, দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এখান হইতেই সংগ্রহ করিবেন। পশ্চিমে প্রতি দেবালয়ে সন্ধ্যারতির সময় কর্পূরের আরতি হয় এই নিমিন্ত দেবালয়ে কর্পুর দিবার প্রথা আছে, আরও দেবালয়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যামুখায়ী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্যের উল্লিখিত হইল উহা কেবল গৰীব যাত্ৰীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে অধিক পরিমাণে ঙ্গইতে পারেন, কারণ দানের কোন কিছু বাঁধা নিয়ম নাই।

নিত্য ব্যবহার করিবার জন্ম, যাত্রা করিবার পূর্বে যত্নপূর্বক স্বরণ করিয়া এই কয়টী সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইবেন, মশারি > দফা, বিছানা > मका, इतिरूप्त न्यांन्य > ही श्रेष्ठ व्यवस्था नमान्यांना मत्त्र त्रांशिरवन, কেন না দূরদেশ যাইতে হইলে রেল গাড়ীতে রাত্রিকালে উঠিবার নামিবার এবং সিন্দু এ পুটুলি ইত্যাদি দেখিয়া লইবার ইহাই বিশেষ স্থাবিধাজনক বটি ১খানা, ছোট ভাল কুলুপ ১টা, পাকা রশি ১ গাছা ( কুপ হইতে জল উঠাইবার নিমিত্ত ) বাহির ব্যবহারের ঘট ১টা, থালা গেলাস ১ দফা, নারিকেল তৈল > দফা, কিছু অমু (আচার) লোহার চাটু > দফা, খুন্তি ১ দফা, ক্লোরোডাইন, ১ শিশি যোয়ানের আরক ১ দফা, চিরুণী ১ দফা, দর্পণ > দফা, রেল গাড়ীতে অবস্থানকালীন জল খাইবার নিমিত্ত ১টা গেলাস সর্বাদা বাহিরে রাখিবেন, এতছির সকল দ্রবাই তথায় পাওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি বালাম চাউল ভিন্ন অপর কোন চাউল সহা করিতে না পারেন. তাঁহারা এখান হইতে সংগ্রহ করিবেন, তথায় উত্তম আতপ তণ্ডুল পাইবেন। পরিধেয় বস্ত্র সামাক্তরপ লইলেই হইবে, কারণ পশ্চিমে সর্ব্বত্রই রজকের স্মবিধা আছে কিন্তু শারণ রাখিবেন যে স্থানে যে রজককে বস্ত্র ধৌত করিতে দিবেন, যে বাসাতে থাকিবেন তাহাদের জানিত রজককে দিবেন ইতি।

গ্রন্থকার।

#### সূচীপত্র।

| विषय .                                             |              |     |     |     | পৃষ্ঠ      |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|------------|
| ভীর্থ দেবকদিগের কর্ত্তব্য                          | •••          |     | ••• |     | ,          |
| <ul> <li>শ্রীশ্রীবৈশ্বনাথজাউ দর্শনযাত্র</li> </ul> | ri .         | ••• |     | ••• | 6          |
| শিবগঙ্গা বৃত্তান্ত                                 | •••          |     | ••• |     | æ          |
| গরাধামে গদাধরের পাদপদ্ম                            | দৰ্শন-যাত্ৰা | ••• |     | ••• | ે          |
| রামশিলা                                            | •••          |     | ••• |     | >>         |
| ত্ৰহ্মযোনি পাহাড়                                  |              | ••• |     | ••• | >>         |
| ফ <b>ন্তু</b> নদীর <b>উ</b> ংপত্তি                 | •••          |     | ••• |     | , 55       |
| গয়াতীর্থের উৎপত্তি                                |              | ••• |     | ••• | 20         |
| বুৰগয়া                                            | •••          |     | ••• |     | 76         |
| কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউ দর্শন-যাত                      | বা           | ••• |     | ••• | 66         |
| এী এ মুপূর্ণাদেবীর মন্দির                          | •••          |     | ••• |     | २১         |
| শ্রীশ্রীকালভৈরবনাথের দেবাল                         | <b>अ</b>     | ••• |     | ••• | २५         |
| জ্ঞানবাপী বৃত্তান্ত                                | •••          |     | ••• |     | રર         |
| খ্রীশ্রীশীতলাদেবীর মন্দির                          |              | ••• |     | ••• | <b>૨</b> ૨ |
| শ্রীশ্রীনবগ্রহের মন্দির                            | •••          |     | ••• |     | २२         |
| কালকৃপ মাহাত্ম্য                                   |              | ••• |     | ••• | २७         |
| বৃদ্ধ কালেশরের মন্দির                              | •••          |     | ••• |     | २७         |
| শ্রীশ্রীগঙ্গাকেশবদেবের মনির                        |              | ••• |     | ••• | २७         |
| কাশীর পঞ্চতীর্থ                                    | •••          |     | ••• |     | २७         |
| 🖣 🖺 নন্দীকেদারেখরের মন্দির                         |              | ••• |     | ··• | २ <b>8</b> |
| নাগক্প                                             | •••          |     | ••• |     | २ 🛭        |
| দশাৰ্মেৰ ঘাটমাহাত্ম্য                              |              | ••• |     | ••• | ર∉         |
| মানমন্দির বৃত্তান্ত                                | •••          |     | ••• |     | . ૨૯       |

| <b>শ্বিষ</b> য়ু               |         |     |      |       | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|---------|-----|------|-------|--------|
| এত্রী বিন্দুমাধবদেবের মন্দির   |         | ••• |      | •••   | ર¢     |
| শীশীহুর্গাবাটী বৃত্তান্ত       | •••     |     | 4.04 |       | २७     |
| ব্যাসকাশী মাহাত্ম্য            |         | ••• |      | •••   | २४     |
| মনিকর্ণিকা মাহাত্ম্য           | •••     |     | •••  |       | ২৯     |
| প্রয়াগতীর্থ দর্শন-যাত্রা      |         | ••• |      | •••   | ೨೨     |
| প্রয়াগ মাহান্ত্র্য            | •••     |     | •••  |       | ७৮     |
| অযোধ্যা তীর্থ-দর্শন-যাত্রা     |         | ••• |      |       | ৩৯     |
| কর্ণপ্রয়াগ তীর্থ              | •••     |     | ***  |       | 88     |
| হরিদ্বার তীর্থ-দর্শন-যাত্রা    | •       | ••• |      |       | 8¢     |
| চণ্ডীর পাহাড়                  | •••     |     | •••  | -     | 86     |
| কনথল্ বৃত্তান্ত                |         | ••• | 1    | •••   | 86     |
| দিল্লীনগরের শোভাদর্শন-যাত্রা   | •••     |     | •••  | •     | ¢•     |
| <b>লালকো</b> ট                 |         |     |      | • • • | ¢۶     |
| অনঙ্গাল দিঘী                   | •••     |     | •••  | •     | ¢۶     |
| <b>কু</b> তৃবমিনার             |         | ••• |      | •••   | œ۶     |
| কুরুক্ষেত্র তীর্থ-দর্শন-বাত্রা | •••     |     | •••  |       | es     |
| মপুরা তীর্থ-দর্শনযাত্রা        |         | ••• |      | • • • | € 8    |
| মথুরা মাহান্ম্য                | •••     | •   | ***  |       | ¢ ¢    |
| বিশ্ৰান্তি ঘাট মাহান্ম্য       | *       | ••• |      | •••   | 61     |
| কংশবধ বৃত্তাম্ভ                | <b></b> |     | •••  |       | ¢ь     |
| কংশটিলা                        |         | ••• |      | •••   | € 3    |
| গোকুল নগর বৃত্তান্ত            | •••     | 4   | •••  | ,     | ৬৮     |
| জ্বনাণ্ড ঘাট মাহাম্মা          |         |     |      | •••   | 9 •    |

|                                     | স্চীপত্ৰ | 1   |     |     | 110            |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|----------------|
| বিষয়                               |          |     |     |     | পৃষ্ঠা         |
| গিবিগোবৰ্দ্ধন তীৰ্থ                 |          | ••  |     | ••• | 90             |
| মানদীগঙ্গা মাহাত্ম্য                | •••      |     | ••• |     | 96             |
| গো িন্দকুণ্ড তীর্থ                  |          | ••• |     | ••• | 90             |
| শ্ৰীরাধাকুণ্ড তীর্থ                 | •••      |     | ••• |     | 95             |
| শ্রামকুণ্ডের উৎপত্তি                |          | ••• |     | ••• | 99             |
| রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব                | •••      |     | ••• |     | 96             |
| শ্রীধাম বৃন্দাবন তীর্থ-দর্শন-যাত্রা |          | ••• |     | ,   | ৮৮             |
| শেঠের মন্দির                        | •••      |     | ••• |     | 79             |
| ব্রহ্মচারীর মন্দির                  |          | ••• |     | ••• | ৯৭             |
| স্বর্গীয় লালাবাবুর মন্দির          | •••      |     | ••• |     | 21             |
| শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর দর্শন যাত্রা    |          | *** |     | ••• | 44             |
| শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির          | •••      |     | ••• |     | สส             |
| শ্রীশ্রীশ্রামস্থলব্বজীউর মন্দির     |          |     |     | *** | >••            |
| সাহাজীর দেবালয়                     | •••      |     | *** |     | >••            |
| অভুত সালগ্ৰামশিলা বৃত্তান্ত         | ,        | ••• |     | ••• | >•>            |
| শ্রীশ্রীবঙ্গবিহারীর দেবালয়         | •••      |     | ••• |     | >+>            |
| সেবাকুঞ্জ                           |          | ••• |     | ••• | <b>১•</b> ২    |
| শ্রীনিধুবন মাহাত্ম্য                | •••      |     | ••• |     | <b>&gt;•</b> ۶ |
| ্ৰম্নাপুলিন মাহাত্ম্য               |          | ••• |     | *** | ১•২            |
| শ্রীশ্রীগোপেশ্বরদেবের মন্দির        | •••      |     | ••• | à   | >•0            |
| বেলবন মাধাক্য                       |          | -   |     | ••• | ٥٠٤            |
| শ্রীক্লফের জন্ম বৃত্তান্ত           | •••      |     |     | ٠   | >96            |
| আগ্রা সহর                           |          | **4 |     |     | Solv           |
|                                     |          |     |     |     |                |

| বিষয়                          |                | ,         |     |     | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----|-----|--------|
| মতি মদ্জিদ্                    |                | •••       |     | ••• | >06    |
| কালীবাড়ী বৃত্তান্ত            | •••            |           | ••• |     | >02    |
| তাজমহল                         |                | •••       |     | ••• | >>•    |
| <b>ठ</b> क्                    | •••            |           | ••• |     | >>•    |
| জয়পুর সহর                     |                | •••       |     | ••• | 222    |
| পুষরতীর্থ দর্শন-যাত্রা         | •••            |           | ••• |     | >>¢    |
| শ্ৰীশ্ৰীদাবিত্ৰীদেবী বৃত্তান্ত |                | ***       |     | ••• | 224    |
| নারীলকণ সংগ্রহ                 | •••            |           | ••• |     | ১২৩    |
| প্রজাপতির নির্বন্ধ             |                | •••       |     | ••• | ३२४    |
| কানীযাট তত্ব                   | •••            |           | ••• |     | 280    |
| শ্রীশ্রীভারকেশ্বর বৃত্তান্ত    |                | •••       | r   |     | >6>    |
| মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য স    | ণং <b>গ্ৰহ</b> |           | ,   |     | >64    |
| খ্লষ্ট বিচার:—                 |                |           |     | c   |        |
| ম্প্ৰুল                        | •••            |           | ••• |     | ३१४    |
| লগ্নফল                         |                | •••       |     |     | 292    |
| বার ফল                         | •••            |           | ••• |     | 747    |
| তিথি ফল                        |                | •••       |     | ••• | 242    |
| নক্ষত্ৰ ফল                     | •••            | •         | ••• |     | ১৮৩    |
| নবগ্রহের স্তব                  |                | •••       |     | • • | ,वृष्ट |
| উৎকল যাত্ৰা                    | •••            |           | ••  |     | 749    |
| তীৰ্থ যাত্ৰা পদ্ধতি            |                | •••       |     | ••• | • 5 6  |
| উৎকল তীর্থ-যাত্রায় কর্ন্তব্য  | • • •          |           | ••• |     | >>.    |
| ৰালেখ্যৰ জীৱনে ৰা গোপীনাথ      | भाव क्रीकि     | নি-মাধানা |     | `   | 227    |

|                                           | স্চীপত্ৰ | ı   |       |     | h/•             |
|-------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----------------|
| বিষয়                                     |          |     |       |     | পৃষ্ঠা          |
| শ্রীশ্রীভূবনেশ্বরজীউ দর্শন যাত্রা         |          | ••• |       | ••• | <b>१</b> ८८     |
| বিন্দু সরোবর মাহাত্ম্য                    | •••      |     | •••   |     | नद ८            |
| উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির দৃষ্ঠ                |          | ••• |       | ••• | <b>२•</b> ७     |
| শ্ৰীপাক্ষীগোপালজীউ দর্শন-যা               | ত্রা     |     | •••   |     | <b>₹•</b> ৫     |
| কালাপাহাড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বু            | ভাস্ত    | ••• |       | ••• | ২•৯             |
| পুরীতীর্থ                                 |          |     | •••   |     | \$ > 8          |
| কলি মাহাত্ম্য                             |          | ••• | A     | ••• | २ <b>&gt;</b> 8 |
| শ্ৰীশ্ৰীজগন্ধাথদেবজীউ দর্শন-যাত্রা        | •••      |     | •••   |     | २३१             |
| √একাদশী বৃত্তা <del>ন্ত</del>             |          |     |       |     | <b>२</b> २७     |
| ্ৰকাদণী মাহাত্ম্য                         | •••      |     |       |     | २२৮             |
| মহেশৎসব                                   |          | ••• | •     | ••• | ২৩•             |
| সমূদ                                      | •••      |     | •••   |     | २७४             |
| পঞ্জীর্থ                                  |          | ••• |       | ••• | ২৩৬             |
| লোকনাথদ্বেবের মন্দির                      | _        |     | •••   |     | २७१             |
| সিদ্ধ বকুল বৃক্ষের ইতিহাস                 |          | ••• |       | ••• | २७৮             |
| যমেশ্বদেবের মন্দির                        | •••      |     | •••   |     | २७৮             |
| অলাবুকেশ্বদেবের মন্দির                    |          | ••• |       |     | ২৩৯             |
| চক্রতীর্থ                                 | •••      |     | • • • |     | ₹8•             |
| মাৰ্কগু স্থদ                              |          | ••• |       | *** | \$ 6 •          |
| ইক্রহায় সরোবর                            | •••      |     | •••   |     | ₹85             |
| আঠর নালা                                  |          | ••• | •     |     | ્રે 8≷          |
| <b>उक्कम</b> ंग्ला                        |          |     | •••   |     | २ 8 ७           |
| <b>बै</b> शिक्षश्राधात्मय मार्क नजात्नारः | ক প্ৰকাশ | ••• |       | ••• | ₹8¢             |

#### অশুদ্ধি সংশোধন পত্র।

| অশুদ্ধি              | শুদ্ধি                   | পুংক্তি    | পৃষ্ঠা |
|----------------------|--------------------------|------------|--------|
| <b>ষোরশাশেংর</b>     | <b>ষোড়</b> শাংশের       | ७७         | >      |
| <b>रु</b> य          | <b>इन</b>                | 2¢         | ৩      |
| ইহা                  | এইস্থান                  | >>         | 8      |
| অন্তৰ্যামিন্         | অন্তর্য্যামী             | >>         | •      |
| প্রভৃতিকে            | প্রভৃতি দেবমূর্দ্তিদিগকে | 2          | ₹•     |
| নাম শিবকোট নাম       | শিবকোট নাম               | <b>ે</b> ર | ৩৭     |
| আছে                  | আছেন                     | a د        | ৩৯     |
| ব্যতিত               | বাতীত                    | >•         | 84     |
| কন্ধলে               | कन्थरन                   | 20         | 8¢     |
| যুবতি                | যুবতী                    | ૭          | ৬৩     |
| , ককথা               | কুকথা                    | ٩          | 86     |
| <b>इ</b> इ           | এই                       | ર          | বদ     |
| ै, <del>ই</del> ইय़ा | হইয়া                    | æ          | >.>    |
| ব্যতিরেকে            | ব্যতীরেকে                | > ¢        | >•8    |
| প্রেমপুর্ণ           | শ্রেমপূর্ণ               | ১৩         | >•৩    |
| স্থধিধা              | স্থবিধা                  | २১         | >>0    |
| অত্যচ্চ              | অভ্যুচ্চ                 | >9         | . >>>  |
| দেবী!                | দেবি!                    | ¢          | >>>    |
|                      |                          |            |        |

#### অন্তদ্ধি সংশোধন পত্র।

| <b>অশু</b> দ্ধি  | শুকি         | পুংক্তি    | পৃষ্ঠা      |
|------------------|--------------|------------|-------------|
| পূত্রের          | পুত্রের      | 24         | 300         |
| त्रांगी !        | রাণি!        | 9          | 204         |
| অম               | আম           | २>         | १६८         |
| সেই              | ক্র          | ¢          | २५•         |
| প্রস্থ           | প্রস্ব       | , <b>ર</b> | २১७         |
| <b>मर्ग</b> त    | দর্শনের      | २६         | <b>२</b> २8 |
| থুতু             | થ્થ્         | ২          | २85         |
| <u> ক্</u> ছাৰ্ম | ইন্দ্ৰ জ্যুন | 56         | २৫১         |





वाशील-शिर्मार्कतिकाती सव

# **जैर्थ-जगण्यारियो**

### তীর্থদেবকদিগের কর্ত্তব্য।

তীর্থবাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবস গৃহে উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজাকরতঃ পরমানন্দে ছষ্টচিত্তে বথানিরমে ভঙানিন, ভভলগে যাত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইন্না পিতৃগণের অর্চনা করিতে হয় ; এইরূপ করিলে • অভীষ্ঠ ফল পাওয়া বার্ম। তীর্মস্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই। অন্নার্থীকে অন্নদান, ডিক্লার্থীকে ডিক্লাদান করিবেন এবং চরু, শক্ত<sub>ু, শ</sub>শুড় প্রান্থতির **ষারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুলান করিবেন**। তীর্থশ্রান্ধে অর্ঘ্য, বা আবাহন নাই। কি প্রশন্ত, কি অপ্রশন্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারা যার। প্রাসন্ত তীর্থে উপস্থিত হইরা স্নান করিলে নানফল পাওয়া যায় সত্যা, কিন্তু তীর্থযাত্রাঞ্চনিত ফললাভের আশা ছুরুহ। তীর্থগমনশ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ দূর হয় সত্য, **কিন্ত** তাহারা অভীষ্ট ফললাভ-করিতে পারে না ; যাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহারাই অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি পরের জক্ত বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি বোড়শাশেরে একাংশ ফল প্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশমরী-প্রতিক্রতি নির্মাণকরতঃ তীর্থ-সলিলে নিময় করা যায়, ভিনি অষ্ট-মাংশের একাং<del>শ ফললাভ ক</del>রেন, পুরাণে এইরূপ প্রকাশিত আছে। তীর্থে উপবাস ও শিরোমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য, কারণ মুণ্ডনের ফলে শিরোগত পাপ-রাশি তৎক্ষণাৎ দ্বিত হইন্না থাকে। যে দিন তীর্থে উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস উপবাস এবং তীর্থপ্রাপ্তি-দিবকে শান্তক ক্রমনান কলিকে

পুরাবিৎগণ কর্তৃক একটী প্রাচীন উপাথ্যান প্রকাশিত হইল। যে সকল সাধুর হাদরে পরোপকার-প্রবৃত্তি জাগরুক থাকে, তাহাদের বিপদ-রাশি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বুদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপকার ছারা যেরপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্থস্থানে তাদুশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপকার দারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বছদান দারা তাদশ ফল লাভ হয় না; পরোপকার মারা যেরূপ পুণ্য উপার্জিত হয়, কঠোর তপস্থাতেও ভাদশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ পরোপকার অপেকা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন, নানারপ **এখর্য্য প্রভৃতি সমন্তই** করীকর্ণাগ্রবৎ চপল। স্বতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সাধন করাই মনীধী ব্যক্তির সর্বাদা কর্ত্তব্য। যে নারী পতির আজ্ঞা না লইরা স্বেচ্ছাক্রেমে কোন তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধংপতিত হইরা শোচনীর গতিলাভ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সম্ভীক তীর্থস্থানে গমনপূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে গুদ্ধচিতে পিওদান করেন, তাহার দৌভাগ্যের সীমা থাকে না; এবং সেই পিৎকে রাম-সীতার পিও বলে। পিওদানের সময় স্ত্রীকে পিও উদ্রোলন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে হয়-। পিতামাতা ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই; সকল'তীর্থেই গুরু-গোবিন্দ একত্র দর্শনে বছ পুণ্য হয়।

মানস তীর্থের সংখ্যা অনেক। গরাতীর্থ পিতৃগণের মৃক্তিপ্রদ; তনয়গণ ঐ স্থানে গমনপূর্বক ভক্তিসহকারে পিগুলানবারা পূর্বপিতামহগণের ঋণ হইতে বিমৃক্ত হইরা থাকেন। যে সকল তীর্থে সান করিলে পরমাগতি লাভ হয় কথিত হইল, সত্যা, ক্ষমা, ইন্দ্রিরনিগ্রহ, সর্বাভৃতে দয়া, অর্জ্জয়, দান, দম, সম্ভোষ, প্রিয়বাদিছ, জ্ঞান ও তপ এই সমস্ভই মানসতীর্থ জানিবে। চিত্তভাজি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ প্লাবিভ হইলেই তাহাকে প্রকৃত লান বলা যায় না, দমগুণ রূপ জলে লাত, রাগাদি- লোভী, পিশুন, জুর, দান্তিক ও বিষয়াসক্ত, সে সকল তীর্মে সাত হইলেও পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দ্ব হইলেই মানব নির্মাল হইতে পারে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুক্ষ চিত্ত হওয়া যায়; অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি মানস-মল বলিয়া কথিত।

যে চিত্তে হুইতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরপে পরিশুদ্ধি হইবে ? চিত্ত নির্মাণ না হইলে দান, যজ্ঞা, শৌচ, তীর্থদেবা সকলই অতীর্থস্বরূপ হয়। জিতেন্দ্রিয় হইয়া মামুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেইখানেই তাঁহার তীর্থস্থান। রাগ-ছেষরূপ মলবর্জ্জিত হইয়া, জ্ঞানরূপ জলপূর্ণ তীর্থে যে ব্যক্তি স্থান করিতে পারেন, তিনিই পর্মাগতি লাভ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি তীর্থে, গমনপূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ দান না করেন, তাঁহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাঁকিতে হয়। তীর্থ-যাত্রা-ঘটিত যে ফল হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ ধারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে ব্যক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও যিনি যথালক দ্রব্যেই সম্ভষ্ট থাকেন এবং অহক্ষারবর্জ্জিত, তাঁহারই তীর্থফর্লপ্রাপ্তি হয়। পূণ্যশীলের কথা দুরে থাকুক, শ্রহ্মাবান ধীর ও সমাহিত হইয়া তীর্থে গমন করিলে, পাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। শ্রহ্মাহীন, নান্তিক, সন্দির্মনিত্ত ও হেতুবাদী—এইসকল লোক কদাপি তীর্থফলভোগী হইতে পারে না। যাহারা সর্বহন্দ্রসহিষ্ণু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থফার্মুহ পর্যাটন করেন, অন্তিমে তাঁহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্থস্থানে কথন পাপকার্য্যে মতি রাধিবে না, কাহারও সহিত কথন কলহ করিবে না, 'ভক্তিই মৃক্তি' এই সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য হাদরক্ষমপূর্বক সকল কার্য্যে প্রস্ত হইবে।

### শ্রীশ্রীপরেদ্যনাথ জীউর দর্শন-যাত্রা।

क्लिकां इटेंट है, बाहे, दिनतांत्र त्यन नूप नाहेन पिया বৈজ্ঞনাথ নামক ষ্টেশনে নামিয়া দেওবর ব্রাঞ্চ সাইনে উঠিয়া অবতরণ ক্রিতে হয়। তথা হইতে ভারতবিথাতি বৈজনাথ দেবের মন্দির দেড় মাইল পাকা রান্তা দিয়া যাইতে হয়। দেবালয়ের নিকট চতুর্দ্ধিকে পাকা বাসা বাটা পাওয়া যায়।। পশ্চিম তীর্থের পাণ্ডাদিগের মধ্যে এই নিম্নম যে, যন্ত্ৰপি কোন **হাতীয় কোন পূৰ্ব্যপূহৰ** তথায় গমন করিয়া কোন পাণ্ডাকে তীর্থ-গুরু বলিয়া মান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই পাণ্ডা রা তাহার অবর্তমানে তাহারই বংশধরদিগতে তীর্থ-গুরু বলিরা মাক্ত করিতে হইবে। পাশুলিণ ঘাতীদিগের বিশাসার্থ তাহাদের পতিয়ান বহি দেখাইয়া নানাপ্রকারে সম্ভষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে শিশ্বত গ্রহণ क्रवाहरत । दिश्रमाथकीके धामन महानिष्मत्र मध्या एकि महानिष्म । রাত্রিকালে দেবের আর্তি ও পূজা-দর্শনে ভক্তির সঞ্চর হয়। ইয়া ৫১ পীঠের সধ্যে একটা পীঠস্থান; এখানে দেবীর ব্যবস্থ পতিত হওয়ায় তিনি জয়চর্গা নামে বিরাক্ত করিতেছেন। এই মহালিক ভিন্ন এখানে আরও বাইশটা मियानदीत मिलत छाटि ।

বৈজ্ঞনাথ দেবের পূজার পূর্বে শিবগন্ধা নামে যে দীঘি আছে, প্রথমে উহাতে স্নান ও সক্ষম করিতে হয়। সক্ষমকালীন গৈড়া, ভগারি ও একটী পর্যা লইয়া তীর্থ-শুক্র [পাণ্ডা] ছারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। প্রে গুলু চিত্তে ভর বন্ত্র পরিধান করিয়া বাবার মন্দিরে নৈবেভাদি যথা,—

<u>সিদ্ধি গাঁজা, তথ্য, ধ্</u>তরা ফল ও ফল, গুলাজন

# নি ত্রিদ্যনাথ জীউর দশন-যাত্রা।

ক্ষিকান্ত্য হুইছে ই. জ , ধ্ৰেল্ডোটো মেন বুল নাইন পিট ্রন্ধরাথ লাক্ষ্য <sub>প্রশাস</sub> ১০৯০ ব্যার্থস রোজন লাক্ষ্য ভিত্তির গলতকর স্থানিক্তিক ক্ষা । জন্ম সংগ্ৰহ প্ৰস্থানিক নিৰ্ভানীৰ নাবেছ সন্ধিত ক্ষেত্ৰ भाषिक भाषक काला किया शहरीक एक । अवस्थाना विकास नक्षितक सहिदा **সাধ্য কর্ম্ম প্রাক্তঃ স্বায়**ে শক্ষিত্র জিবলের চাল্যমিনের চাল্য এই নিরাম যে বছাপি কোন তাতীয় একান প্ৰয়োজন লগতে এক তাত্ৰিয় কৈছিল शिकारक कीर्य-खक योगमा योग कांत्रम सार्यम लोहा ठरेल छोडारक িন্দ্ৰ আন্তা ও একটো শাটাৰ্যাটা কলিটাৰু খান্তৰ্মভাতে স্থান্ত্ৰীক वर्षिका आका करिएक अनेत्व । भारतीका मान्दीकिए व निर्मानीत असरित्व মাজিকান বহি সেলাইয়া না**নাপ্তকাতে** সাজী কৰিয়া ওাংশাদ্যকে ভিতাত তেও क्या हैए। विश्वस्था वही है भागत स्वालिक्स स्वात उपनिवास স্তান্ত্রিক চিত্র লালের্য আর্ডি ও পালেমর্শনে প্রতিক্র মঞ্চর মুখ্য মুখ্য বিভাবত প্রীচের মদে বিশ্ব প্রতিন ্ এলালে দেবী ইক্সম প্রতিত হওয়ার তিনি শুরাতুর্গা নামে বিশ্বাস্থ কাল্ডভেক্ত এই ফার্মান্ত ভিন্ন এখানে আরও বার্ডলীট अनिद्रमतीय मिलव स्वाट्य :

ি বৈশ্বনাথ মেবের প্রান প্রেক শিবগন্ধা নামে বে দীখি আছে। প্রথমে জীবাতে স্থান ও করের কবিতে হয়। করেবালীন গৈতা, প্রপানি ও একটা প্রানা গাইরা তীর্ম গুরু [পান্ডা] কারা নাম উচ্চাবন করিতে হয়। পারে জাইটেন্ডে জাই বন্ধ পরিবান করিয়া কারার মনিবে নৈবেভানি ধ্যা,—

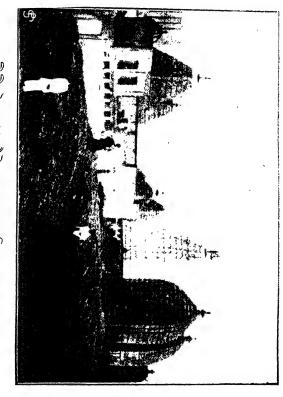

শ্রীশ্রী ৮ বৈদানাথ জীউ ও অপরাপর মন্দির সমূহের দৃগু।

ि ८ श्रष्टा ।

# শ্রিশ্রিতিক জীউর দর্শন-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলবোগে মেন দুপ লাইন দিয়া বৈশ্বনাথ নামক ষ্টেশনে নামিয়া দেওবর আঞ্চ লাইনে উঠিয়া অবতর্গ করিতে হয়। তথা হইতে ভারতবিখ্যাত বৈশ্বনাথ দেবের মন্দির দেড় মাইল পাকা রান্তা দিয়া হাইতে হয়। দেবালয়ের নিকট চতুদ্দিকে পাকা বাসা বাটী পাওয়া বায়। পিকিম তীর্থের পাগুদিলের মধ্যে এই নিরম যে, মন্তুপি কোন হাজীর কোন পুর্মপুক্তর তথার গমন করিয়া কোন পাগুলে তীর্থ-গুরু বিশ্বরা মাক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই পাগুল রা তাহার অবর্জমানে ভাহারই বংলধরদিগকে তীর্থ-গুরু মন্দিরা মাক্ত করিতে হইবে। পাগুলে হারাই বংলধরদিগকে তীর্থ-গুরু মন্দিরা মাক্ত করিতে হইবে। পাগুলে হারাই বংলধরদিগকে শিশুত্ব গ্রহণ করাইবে। রৈগুনাথজীক হাদল মহালিকের মধ্যে একটি মহালিক। রাজিকালে দেবের আরতি ও পূজা-দর্শনে ভক্তির সঞ্চর হয়। ইহা ৫০ পিটের মধ্যে একটি পীঠন্থান; এখানে দেবীর অন্তর্গ পতিত হওরার তিনি জন্ত্রপ্রা নামে বিরাজ করিতেছেন। এই মহালিক ভিন্ন এখানে আরও বাইশটা দেবদেরীর মন্দির আছে।

বৈজ্ঞনাথ দেবের পূজার পূর্বে শিবগরা নামে বে রীমি আছে, প্রথমে উহাতে সান ও সহর করিতে হয়। স্বর্জালীন পৈড়া, ভুগান্নি ও কেটী পরসা লইয়া তীর্ম গুরু [ গাণ্ডা ] স্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হর। পরে গুরুচিতে গুরু বস্ত্র পরিধান করিয়া বাবার মন্দিরে নৈবেভাদি ক্থা,— ক্রিছি, গাল্লা, তথ্য, ধুকুরা ফল ও ফুল, সলাজন



# শ্রী এ বৈদ্যনাথ জীউর দর্শ ন-যাত্রা।

কলিকাতা হ'বতে ই পাই বেলাগ্রেল মন 'লুপ লাইন দিল।
বৈথনাথ নামক টেশন নামিল বেলাল বেলাল লাইনে উলিল অন্তর্ন
করিছে ছব , কর্ম বিজ্ঞান বিজ্ঞান লালাল কেবের যদির বেভ
নাইল বাজে প্রাণ্ডিল কা বিজ্ঞান করি। কেবলালে করির মানির বিভ্
নাইল বাজে প্রাণ্ডিল কা বিজ্ঞান করি। কেবলালে করির করিল কোন
নামা বাটা পাত্র্যা বাজ্ঞান প্রাণ্ডিল করিল বালালে করিলা কোন
বালালে ভীর্মন্তিন বলিছা মাজ করিলা বাবেন্দ্র বালালে তারিলে
কর্মন পরি কার্যালে অবর্ধনানে ভারালে ব্যাহালিক তির্বাভিত্র
কর্মন বিজ্ঞানীনালকোরে সভান করিলা বারালিকোর বিশ্বালার বার্যালিল।
নাম্যাক্রিল কেবলা আইতি ও প্রবিশান করিল ক্ষত্র বার্যালিল।
নামানিকালে কেবলা আইতি ও প্রবিশান করিল ক্ষত্র বার্যালিল।
নামানিকালি ক্ষত্রেন এই লোলিক ক্ষিত্র ক্ষানে জারও বাইশটা
ক্ষেত্রেনীয় মন্দির ক্ষাচে:

বৈশ্বনীত কেবের পূজাত পূবেদ শিবসলা নামে যে দীয়ি আছে, প্রথমে উল্লেখ্য দান ও বন্ধর কবিতে হয়। প্রমাকালীন পৈতা, ওপারি ও একটা পর্যনা দেইলা তীপ ওল [পাঙা]-বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পরে ক্রমিতে তর বন্ধ পরিবান করিলা বাধার মন্দিরে নৈবেলাদি যথা,— চিক্তি শীক্ষা চথা, বুকুরা ফল ও ফুল, গ্রাক্তন

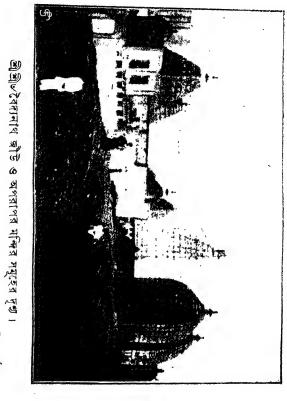

রক্তচলন ইত্যাদি ও লাখ্যমত স্থা বা রোগ্যের বিশাবাদি পুলার প্রবাসকল, সংগ্রহপূর্বক লিল্পান্সকে অর্চনা করিরা মুক্ত করিকেন এবং স্কর্মে বিশাবা বারা দেবাদিদেবকে ভক্তিসকলাকে ভক্তিসাল করিবন : কেননা তিনি বিশাবার বৃত্ত স্বত্তই, লগতে অপর কোন প্রক্রেই বীশ্রমক এক অধিক স্বত্তই করিতে পারা বার না। বৈভনাধ স্ক্রেনারা নীয়ে অপন আবহুত ও এ কর্মনালা নদীর জলে কোন দেবদেবীর পুরা ক্রিয়ে । ক্রিয়েকা নামে যে হদ, উহাকেই কর্মনালা নদী রাবলের প্রজাব হইতে ক্রিয়েক্ত ক্রিয়েকা। দিবসকা নামে যে হদ, উহাকেই কর্মনালা নদী বিশাবা বলা হন্ত, এক্রেম্বাক্তি ক্রিয়েত্ত ।

দেবমন্দির হইতে পূর্কানিক আন জিন জ্লোপ দুর্নে পূর্কানিক তপোবন বা পঞ্চন্ট বন।
বনবাসকালীন বাস করিরাছিলেন। আলাশিও তাঁহালের প্রতিমৃতিগুলি প্রস্তরনিখিত হইবা বিরাধ করিজেনে, ইহার চতুর্নিকহ পর্বতবেষ্টিত মনোহর দৃত্তন্ত্রণ সামান্তের হইলে কত আনল অহতব হইবে।
তপোবনের, সেতুপায়ন্ত সামানাকন করিলে এক হলী র ভাবের উদর
হয়।

লিবগৰা নামে ছানেছ আৰ্কন্তির কারণ প্রকাশিত হইল। কথিও আছে,
একলা রাজা গণানন ব্রজার ব্যার ক্রান্ত কলীয়ান হইরা পুলাক রথে আবোহণপূর্ণক দিয়িজনে বহিপতি হইলেন, ব্যাস্যানে কৈলাস পর্যতের নিকটর হইরা
মনে মনে ভিত্তা করিছে আসিলেন বে জ্বতনাথ মহেবরকে কিরপে সভ্ত
করিব। তাহাকে সভ্ত করিছে গারিলেই আয়ার সকল আশা পূর্ণ হইবে,
এইনপ্রনাপ্রকাশ ভিত্তা আরিলেই আয়ার সকল আশা পূর্ণ হইবে,
এইনপ্রনাপ্রকাশ ভিত্তা আরিলেই আরাল্য করেনিকেল করিলেন ;
ইহাতে কোনরণ ফলোকর বা বাহিনা নাল্যজনার তব করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। ভাহাতেও কোন ক্রেল প্রান্ত করিছে না লেখিয়া অহনেকে নামাপ্রকাশ প্রকাশ প্রান্ত করিছে না পারিলা সাক্ষা করাল্যক্রমান্ত

সর্বাস্থ ব্রহ্মাকে শ্বরণপূর্বক দু:বে ও ক্রোধে সেই কৈলাসগিরি হস্তবেষ্টিত করিয়া কম্পান্থিত করিতে লাগিলেন। তখন এক আকাশবাণী শ্রুত হইল। রাজন ! তুমি সূহত্র বিষ্পুত্র ছারা আগুতোষের অর্চনায় প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলে তাঁহার রূপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।" লক্ষেশ্বর রাজা দশানন সেই দৈববাণী-অমুসারে সহস্র বিষপত্র থারা ভোলানাথের অর্চনায় রত হইলেন। তথন ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক অভন্ন-বচন-স্থাদানে বলিলেন, "দশানন তোমার স্তবে আমি সম্ভই হইয়াছি, আর তপস্থার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অভিলয়িত "বর' প্রাথনা কর।" তখন রাজা দশানন সেই পূর্ণকান্তি তেজোময় মহাপুরুষকে সন্মুথে দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে করযোড়ে তাঁহার তব করিতে লাগিলেন। "দেব! আপনি লিকসমূহের মধ্যে সর্ব্ধপ্রদ বিশেশর ! অন্তর্ব্যামিন ! বছপি সদর হইয়া থাকেন তাহা হইলে রূপাপূর্বক অধীনকে এই বর প্রদান করুন,—যেন আমি সহজে আপনাকে নিজন্ধদ্ধে স্বীন্ন পুরে লইন্না গিন্না স্থাপন করিতে পারি এবং পুরীরক্ষার ভার দিয়া সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই।" ভক্তবংসল রাজার করুণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে সন্মত হইলেন যে যদি তুমি আমাকে সরাসর নিজম্বন্ধে নিজপুরে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার বাসনা পূর্ণ ক্রিতে পারি; কিন্তু স্থির জানিও, ষম্মপি পথিমধ্যে কোন কারণ-বশতঃ আমাকে কোথাও স্থাপন কর, তাহা হইলে আমি তথা হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব না। বলদৃত্ত লক্ষের মনে মনে সম্ভূষ্ট হইর। ভাবিতে লাগিলেন যে আৰু আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, বাঁহাকে কত শত বংসর ত্তব করিয়া কত মহাঋষি ধ্যান করিয়া সত্ত্বষ্ট করিতে পারেন না, আজ আমি गरुष्करे त्रे र त्रवामित्मत्वत्र मर्गनमां कत्रित्व ममर्थ रहेनाम । उन्ना ७ মহেশ উভয়ের ক্রপায় আমি মির্মিয়ে ত্রিভূবন জর করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। গর্বিত রাবণ এইরূপে তাঁহার চুক্তিতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজয়কে <u>স্থাপনকরত: রথারোজণে নিজপুরাভিদ্বথে</u> গমন করিতে লাগিলেন।

দেবগণ এই সমস্ত অবগত হইয়া মহাচিম্ভাবিত হইলেন এবং সকলে মিলিড ट्रेंग्रा এই श्वित कतितन य वक्नादन जिन्न देशांत्र केनाम दाया मात्र ना। অতএব বরুণ তুমি স্বরিতগমনে রাজা দুশাননের উদর মধ্যে বায়ুরূপে প্রবেশ্ন-পূর্মক নিজপ্রভাবে তাহাকে বিচলিত কর। দেবগণ কর্ম্বক আদিষ্ট হইয়া বন্ধণ দেব তৎক্ষণাৎ দশাননের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জপ্রভাবে তাঁহাকে অন্থির করিলেন। রাজা দশানন দেবচক্র কিছুই অবগত ছিলেন না। সহসা তিনি প্রস্রাব পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পূর্ব্ব কথা বিশ্বত হইয়া রথ হইতে অব চরণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিনিকেপ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণুকে निकटि प्रिश्लिन। थे त्रक बाञ्चल ज्ञान ज्ञान क्रिक्ट न्या हमादनभाती अक দেবতামাত্র। তিনি তাঁহার নিক্ট যাইয়া করুণস্বরে তাঁহার আরাধ্যদেবকে অয়দমন্বের জন্ত মন্তকে লইয়া অপেক্ষা করিতে অন্থরোধ করিলেন। ছন্মবেশী ব্রাহ্মণ তাহাকে অন্ধ সময়ের মধ্যে না আদিলে তিনি তাহার দেবতাকে ভূমে স্থাপন করিয়া,প্রস্থান করিবেন এইরূপ চুক্তি করিলেন; কেননা তিনি অভি বুর হওয়ায় শ্ক্তিহীন হইয়াছেন। রাজা দশানন বুদ্ধের বাক্যে সন্মত হইয়া তাঁহার মন্তকে শিব স্থাপন করিয়া অল্পকণের সময় লইয়া প্রস্রাব করিতে গমন করিলেন। বরুণদেবের প্রভাবে রাবণ রাজার প্রস্রাব আর শেষ इय नाः अञ्चादवत अভादि नमीए एड छे छेतेन, ज्थानि विदाम नारे। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময় পাইয়া রাবণকে বারম্বার ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, তথন তিনি অচৈতক্ত অবস্থায় প্রস্রাব-মুখ অমুভব করিতে ছিলেন। বুদ্ধের বচন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও উত্তর দিলেন না। বুর্দ্ধ তথন স্থবিধা ৰুঝিয়া রাবণকে বলিয়া সেইস্থানে তাঁছার ঠাকুরকে ভূমে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাবণ বহু সময় নষ্ট করিয়া সেই শিবস্থানে উপস্থিত হইয়া করবোড়ে স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "দেব! আপনি যজ্ঞসমূহের মধ্যে অংমেধ, দানের মধ্যে অভরদান, লাভের মধ্যে পুত্রলাভ, অতুসমূহের মধ্যে বসম্ভ অতু, বুগ মধ্যে সভাবুগ, তিথিসমূহের মধ্যে

व्ययांत्रका, नक्कवुन्त गर्धा भूगा, भर्त्तमभूर गर्धा मरकांखि, व्यांभिन मनत्र इरेबा एएक इ रामना भूग कक्न ।" ज्यन जगरान महत्त्रक जनमभूकी त्रयत উত্তর করিলেন, "দশানন! তুমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা শ্বরণ কর। এইস্থান হইতে আমি আর একপদও অগ্রসর হইব না, তোমার সকল চেটাই বিফল হইবে।" দশানন~বারম্বার নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যথন কোন करलाम्ब रहेन ना रम्थिरलन, उथन जिनि रक्तांश्व वनवडी रहेका जारात মন্তকোপরি এক বন্ধ মুষ্টাখাত করিয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "আমার পুরে কত অধভোগ করিতে পারিতেন, এই নির্জ্জন স্থানে কত ऋर्थ थोकिर्दन এकवात्र वित्वहना कक्रन? यनि এकान्छ ना याङ्गरिवन, ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, উহাই রাজা দশাননের মুটাখাতের চিহ্ন বলিয়া খ্যাত আছে এবং যে হলে স্বল্প করিতে হয়, উহা সাধারণে রাবণের প্রস্রাব বলিয়া থাকে, বস্তুত: উহা তাহা নয়, বরুণদেব সাক্ষাৎ **असारन मिनकार** व्यवसान क्रिक्टिस्न। अहेक्राल बावन केर्क्क महारमव কৈলাস হইতে মর্ত্তে আনীত হইরা ভক্তগুণকে দর্শনদানে উদার করিতেছেন। এক সাধু পুৰুষ ঐ বনমধ্যে বছকাল অবৃধি তপ্তার রত ছিলেন। ভগবান তাঁহার প্রতি সদর হইয়া নিজ আগমন-বার্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধ নিত্য তাঁহার অর্চনা করিয়া চরিতার্থ হুইতেন, ক্রমে জনসমাজে মহেররের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে এক ধর্মাত্মা তাঁহার মন্দির ও সন্নিকটস্থ দেব-মিকর সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্তর কীর্ট্টি স্থাপিত করেন। শিবচতুর্দনীর রাজিতে এখানে অক্তান্ত জনতা হইয়া পাৰে। সচরাচর যে জনতা দেখা **বার, তথন তাহা অপেকা সহস্রগুণ ভক্ত আ**দিরা পূজা করিয়া থাকেন। এখানে প্রভুর ঢাকিতে কিছু স্থান করিতে হয় এবং অন্ত তীর্ধস্থানে যাত্রার পূর্বে খীর পাঙার নিকট হুমল দইতে হয়।

## গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম-দশ ন-যাত্রা।

#### গরা।

কলিকাতা হইতে ই, আই, আর প্রাপ্ত কর্ড লাইনে যাত্রা করিলে আর কোথাও গাড়ি বদল করিতে হর না, নতুবা বাঁকিপুর জংশনে গাড়ি বদল করিরা গরা যাইতে হয়়। গরা ট্রেশন হইতে তীর্থস্থানে পৌছিতে প্রার্থ তিন মাইল পথ সাহেবগঞ্জের মধ্য দিরা যাইতে হয়। যোড়ার গাড়ি বা একাগাড়ি পাওরা যায়! গরা একটা জেলা মাত্র। ইহার অধিকাংশ বসতিই ফল্পতীরে। হিন্দুগণ ফল্পতটে এবং অধিকাংশ মুসলমান সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। এখানে অনেক বাকালীকেও বাস করিতে দেখা যায়। গয়ার লোকসংখ্যা প্রায় একলক হইবে।

গরা প্রদেশ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র ফহনদী, গশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিলা ও দক্ষিণে ব্রহ্মমোহন পাহাড় বিরাজমান আছে। পাহাড়ের উপর উঠিয়া গরার সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে গাওরা বার। গরার চতুর্দ্দিকই প্রার পাহাড়ে বেষ্টিত আছে।

যাত্রীগণ গরার উপস্থিত হইলে গরালীরা প্রারই চাঁদচৌড়ার বাজারের উপর বাসা দান করেন, ইহাতে যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কঠ পাইতে হর ; কারণ গরা তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিরা কথিত, এ হেন গরাতে সকলেরই তিন রাত্রি বাস করা কর্তব্য। প্রত্যহ কন্তনদীতে মান ও দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে ইইলে অনেক দূর বুধা হাঁটিতে হয়। এই নিমিত যাত্রীগণ চাঁদচৌড়ার পরিবর্ত্তে ফক্ততীরে গরালীদের যে বাসাবাটী আছে, সেইস্থানে ইচ্ছাপ্নসারে বাসা লইবেন; তাহা হইলে দেবদুর্শন ও নিজ্য সানের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হইবে। এখানে বাজার নিকটে থাকার সকল বিষরেই স্থবিধা হইরা থাকে। বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্ধ্রিরে যাইবার পথে। ক্রমে উপরে উঠিতেছি এইরপই মনে হয়।

প্রথমে তীর্থ-পদ্ধতি অমুসারে ফক্রনদীতে সঙ্কয় ও অর্চনা করিয়া সানতর্পণ করিতে হয়, পরে প্রাত্তক্ষরদীয়া মহারাদ্রীয়া মহারাদী অহল্যাবাই যে প্রাত্তর নির্মিত স্থানর বাধান ঘাট তীরে যাত্রীদিগের স্থবিধার্থ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই ঘাটে পিছুগণের উদ্দেশে পিওদান করিতে হয়; তৎপরে অক্ষয়বটর্ক্ষতলে এবং সর্বশেষ গদাধরের পাদপদ্মে পিওদান করিবার নিয়ম। এই অক্ষয়বটর্ক্ষতলে পিওদান করিয়া মনোমত ফল কামনা করিয়া একটি ফল দান করিয়া উহা জন্মের মৃত ত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন ঐ ফল থাইতে ইচ্ছা করিবেন না। পিওদানের পর এইস্থানে একটি ব্রাক্ষণকে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে বছ পুণ্য উপার্জন হয়।

ফন্তনদীর পূর্কপারে পাহাছের উপরে বে দেবালয় আছে, উহাকে সীতাকুণ্ড বলে। শ্রীরামচন্ত্র বনগমন করিলে তদীর প্রাতা চরত পিতৃপিগুদিসমাপনাত্তে এইস্থানের অনতিদ্বের শ্রীরাম, সীতা । লক্ষণের মূর্ত্তি এবং রামশোকে মৃত দশরথ বেরূপ প্রকারে সীতাদেবীর নিকট বালির পিগুগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ একটা মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করেন। এথানে সীতাদেবীকে ক্রিক্রের দিতে হয় এবং কন্ততটে বালির পিগুদান করিতে হয়। এথানে মানপুর নামে একটা ছোট গ্রাম আছে, পূর্কে ইহাই শয়ার প্রধান করে ছিল; অগ্রাপি এখানে তসর, চেলি, বাথা প্রভৃতি প্রস্তুত ইইরা থাকে।

### রামশিলা পাহাড়।

এই রামশিলা-গিরিজাত নদীর সঙ্গমন্থলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ব্রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ মান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম রামনিলা তীথ হইয়াছে। প্রীভরত নিরন্তর এইস্থানে পূণ্যবান্ লোকদিগের সহিত বাস করিতেন এবং তৎকর্ত্বক রাম, সীতা, লক্ষণ ও বছত্র ঋষিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই পাহাড়ের উপরিভাগে একটা শিব-মন্দির বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে এই পাহাড়ে উঠিবার সোপান ছিল না। প্রাতঃশ্বরণীয় টিকারীরাজ বণবাহাত্রর দিং বছ অর্থবারে ইহাতে তিনশত ধাপ সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া সাধারণের বিশেষ স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন।

### ব্ৰহ্মযোনি পাহাড়।

এই পাহাড় গয়ার পাহাড়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ইহার ধাপ সাড়ে তিন্ত্র। এই সোপানগুলি মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই হারাই নির্মিত হইরাছে। পাহাড়ের উপরিভাগে—শিথরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রীও সরস্বতী-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়ের পার্লে ক্রাটি কুণ্ড দেখা বায়, ইহাতে চতুরানন ব্রহ্মা যক্ত করিয়া গো-দান করিয়াছিলেন, অভাপি বাত্রীগণ সেই গোম্পাদচিত্র এখানে দেখিতে পাইবেন। আর্থারও ইহাতে ব্রহ্মযোনি নামে এক গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশ করিয়া তদভাস্তর হইতে বহির্গত হইলে আর তাহাকে জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং তাহার অন্তিমকালে প্রমপদ লাভ হয়।

### यन जन्मी

গন্ধাসহরের একমাত্র ভর্না ফল্পনদী। বর্ধাকাল ভিন্ন সকল সমরেই ইহা ভক্তপ্রায় থাকে। আবাঢ়-ও প্রাবণ মানে ইহা জনপূর্ণ হইয়া প্রবদ ক্রোভে নিকটবন্তী গ্রামসমূহকে প্লাবিভ ক্রিয়া থাকে। হালারিবাগের পাহাড় হুইতে বহির্গত ইইরা মোকামার নিকট গলার সাহত মালত হইরাছে। প্রাকালে একার প্রার্থনার স্বরং হরি সলিলরূপে অবতীর্ণ হন। ক্ষিপাধিতে বজ্ঞকালে একা যে আছতি প্রদান করেন, তাহাতেই ফল্কর উৎপত্তি হইরাছে। যে গলাতীর্থের এত মহিমা এবং সেই পলা যে বিকৃত্ব চরপোদক, সেই হরি স্বরং দ্রব হইরা ফল্করণে অবতীর্ণ হইরাছেন; এই হেতু গলা হইতে ফল্কর মহিমা অধিক।

ক্থিত আছে বে, সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া क्स व्यवःमनिना । এकता वैदाम ও नन्नन कनावद्रता शित्राह्मन, मीठा-**(मरी) विकु-शामशामा निकार व्यवसान क्रिएक्टन, अपन जपात्र मुख्य मन**त्रथ সীতার নিকট পিগু-ষাক্রা করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, প্রভূ নিকটে নাই, আমি কি প্রকারে পিওদান করিব; তথন দশর্থ তাঁহাকে বাবুকার পিওদান করিতে অমুমতি করিলেন। সীডালেরীও তাঁহার আদেশমত পিওদান করিলেন। রাম ও লক্ষণ ফিরিয়া, আসিলে সীতা-(सवी उँ।शास्त्र निकं धे इ अङ्ड चंग्ना क्षकान क्रिलन धेदः निकंग्वेडिं। ফর্মনী ও বটবৃক্ষকে ইহার সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অমুমতি করিলেন। 🥦ক দেবীর আক্ষামাত্র বালির পিগুলানের বিষয় সমস্তই সতা বলিয়াছিলেন। কিছ জানি না ফর কি ভাবে কি ছলে বালির পিওদান মিধ্যা বলিয়া প্রকাশ করিল। এই নিমিত্ত সাধ্বীসতী সীতাদেবী কুছা হইয়া ফরুকে তুমি 'অক্সানিলা হও' বলিয়া জাজিশাপ প্রদান করিলেন এবং বট-বুক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অক্ষয় হও বলিয়া আশীর্কাদ করিলেন; এই নিমিত্ত অভাপি বট শীভাদেবীয় আশীকানে অক্ষয় হইয়া তাঁহার कित्रनधान कतिराज्ञ । जांत्र देव कत बदाः **कि**रति वनित्रा वर्गिक हरेनारह, আৰু সতী সীভামেৰীৰ কোনে ভাহাকে শালন্তৰ হইয়া অভ্যসনিবা হইতে वहेन । मात्रामदान कामकतीका, किस-जीनायल नानाहाता नानाकारव মামাপ্রভার লীলা প্রকার করিছেকেন। প্রমাণকরণ নাজী নতী গাঁদারী ও সীতাদেবীর অভিশাপ দেখিতে পাওরা ধার। আমার স্থার সামান্তবৃদ্ধি বির কিরপে উহা ভেদ করিবে ?

#### গদাধরের পাদপত্তের মন্দির।

মহারাণী অহল্যাবাই এই সম্বর প্রস্তরমর মন্দির প্রস্তুত করাইরা দিরাছেন। দূর হইতে এই মন্দির দেখিলে ঠিক একথানি ক্ষাবর্ণ পাথরের লার বোধ হয়; ইহার শিশ্বদেশে একটা স্বর্ণনির্দিত চূড়া ও ধরজা আছে। সম্প্রথই নাট মন্দির, ইহার চতুর্দ্ধিকই প্রস্তর বাধান, মধ্যে একটা বৃহৎ কটা দোহল্যমান থাকিরা যেন ভক্তবৃন্ধকে আহ্বান করিতেছে। এই নাট মন্দির কতকাল প্রস্তুত হইরাছে, কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহা নৃতন। মন্দির-অভ্যন্তরে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ধ বিরাজমান। ভক্তগণ তথায় পিতৃপুরুষ-গণের পিগুদান করিয়া এদ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইরা থাকেন। সেই পাদপদ্ম বিনি একবার হাদরে ধারণ করিয়াছেন, তিনিও ধন্ত, তাহার জন্ম ধন্ত ও তাহার ক্রিয়াসকলই ধন্ত!

এই শ্রীমন্দিরের চতু:পার্ষে নানা দেবদেবীর দেবালয়; তর্মাধ্যে
শ্রীশ্রীসভ্যনারায়ণজীউ ও পাতালপুরীতে মহীরাবদের কালী-বাড়ীর সম্মুথে
মহাবীর হম্মানের ক্ষমে রাম-লক্ষণ-মূর্ত্তি দর্শনে এক অনির্কাচনীয় ভাবের
উদয় হয়। মন্দিরের দক্ষিণদিকে বে একটি রুহৎ কুও প্রাচীরবেষ্টিত আছে,
বছ [উত্তর-পশ্চিম-দেনীয় যাত্রী] এই কুণ্ডের তীরে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে
পিগুদান করিয়া থাকেন, ইহার নাম হর্য্যকুও। কুণ্ডের উত্তরদিকে শ্রীহর্ষ্থ
দেবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। তাঁহার অর্চনা করিলে শরীরশ্ব ব্যাধিসকল দুর হইয়া থাকে।

### গয়াতীর্থের উৎপত্তি।

জিপুরাস্থরের গরাস্থ্য নামে এক মহা বৈক্ষম ও পরাক্রমণালী পুত ছিলেম। ভিনি পিতৃপিংহাসনোপরি উপরিষ্ট ইইরা অবগৃত ইইলেন বে

দেবতারা ছল করিয়া তাঁহার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধাম্বিত হইয়া পিতৃ-অরি দেবগণের বিরুদ্ধে সনৈত্তে যুদ্ধযাঞা করিলেন এবং অমর দেবগণকে বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন, তথন দেবগণ গয়াস্বরের অমিতবিক্রমে ত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণকর্ত্তক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া এবং তাঁহাদিগকে ভীতচিত্ত বোধ করিয়া বৈকুণ্ঠপতির আশ্রয় লইতে আনেশ করিলেন এবং দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া আরও বাললেন যে তিনিও তাহাদের পশ্চাৎগামী হইবেন। স্বর্য্যের নিকট হইতে লক্ষ যোজন উপরে চক্রমা পরিদষ্ট হইরা থাকে, চক্রমা হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্তমওল, নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে চুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে হুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিযুত্ত্বর যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে গুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনি, শনি হইতে চুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত, ধ্রুব হইতে ক্রিক্রেটি যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক, সত্যলোক হইতে এক যোজন উপরিভাগে বৈষ্ণুষ্ঠ শোভা পাইতেছে। দেবগণ ক্লাঞ্চলিপুটে দেই বৈকুণ্ঠপতির নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করাতে তিনি ব্রহ্মাকে পশ্চাতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে একটি यक बाहु कतिए बाल्न कतिलन। त्रहे यक जिनि चन्नः विचलत मूर्डि थांत्रण कित्रशा (म्वर्गाणित क्रिण पूर कित्रियन विषय) मुख्याधन कित्रियन এবং ব্রহ্মাকে যজ্ঞের স্থান পরার পবিত্র শরীর নির্দেশ করিয়া ঈদিত করিলেন। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠ হইতে গমামুরের নিকট দেবগণসহ আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্মাকে দেবগণসহ অভিথিরপে আগত দেখির। গরাম্বর প্রথমে নানা-প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে জ্বির করিলেন, যে বাঁহার আলেশ পালন করিবার জন্ম সকলে লালারিত হয়, আজ আমি তাঁহার আজ্ঞা পালনা ফলিতে প্রাক্তাধা চল্টন ইলা কখনই হইতে পারে না। এইরপ

্রিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ! আপনি স্বয়ং অতিথিরূপে আগত, অন্ত আমার জন্ম সফল বোধ করিতেছি। আপনার কোন আজ্ঞা পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা গরাকে বলিলেন, "আমি একটা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিরাছি; পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহাদের অপেক্ষা তোমার শরীর পবিত্র ও এই নিমিত্ত যক্তার্থে তোমার পবিত্র শরীর আমার দান কর।" গদ্বাস্থর ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত হইয়া কোলহল পর্বত্তের নৈশ্বত দিকভাগে শিরপ্রদেশ, যাজপুরে নাভি, চন্দ্রভাগাতে পাদন্তম স্থাপনপূর্বক ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাকে আমার এই শরীর প্রদান করিলাম, আপনি ইচ্ছামুরূপ যুক্ত আরম্ভ করুন। বিধাতা তথন আপন মানস হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিলেন। গন্ধান্তর যজ্ঞে আবদ্ধ হইল, ব্রহ্মা যজ্ঞে পূর্ণাছুতি দিয়া যাজ্ঞীর যুপকার্চ ব্রহ্মসরোবরে রাথিয়া যজ্ঞভূমে গিয়া গরামুরকে চলিতে দেথিয়া ভীতমনে ধর্মরাজকে তদীয় গৃহস্থিত ক্রোশব্যাপী অভিভার শিলা [ শাপভ্রষ্টধর্মাক্রতা ] গয়াস্থরের মন্তকে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। ধর্মরাজ আদেশমাত্র উহা পালন করিলেন; কিন্তু ক্ষাপরাক্রমশালী গয়াস্তর অতিভার শিলা লইরাও চলিতে লাগিল দেখিয়া, বিধাতা সমস্ত দেবগণকে স্ব স্ব বাহনে ঐ শিলার উপর উপস্থিত হইতে বলিলেন; রুদ্রাদি দেবগণ অচলভাবে ঐ শিলার উপর অবস্থান করিয়াও তাহাকে নিশ্চল করিতে পারিলেন না। তথন তিনি চিন্তান্বিত হইরা জগৎচিন্তামণি শ্রীহরিকে স্বরণ করিলেন। ধক্ত গরাম্বর!ধক্ত ভোমার প্রেম ও ভব্কি! যে বিধাতার ঈশিত-ৰাত্ৰ স্ষষ্টিস্থিতি লয়প্ৰাপ্ত হয়, আজ তাঁহাকে তোমার ক্সায় ভক্তবীরের নিকট পরাজন-বীকার করিয়া শ্রীহরিকে শ্বরণ করিতে হইল। ভক্তবংসল ভগবান! এইরপেই তুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি করিরা থাক। আর এই নিমিন্ত তোমার নাম "হরি" গ্রহণ করিরাছ ; কেন না, তুমি সকল প্রাণীর সকল সমর সকল विवत्र द्वा कविद्या जात्मव यांच विक कर :-- जाताहर भगवान के हे जाता व वक

হল। ব্রহ্মা যজেশার হরিকে শারণ করিবামাতঃ যক্তভূমে বিংশ্বর মূর্ত্তি **धांत्रमक्द्रकः के निमाद्र फेश**रद क्रक्शम द्वांशन कदिलन। त्मरे खीशमण्यात्मी গমাস্ত্রর দিব্যক্তানে দেবতাদিগের ছল জানিতে পারিমা বলিতে লাগিলেন, "হে যজেংর! তুমি যে একপদ স্থাপন করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; আর যেন বিতীয়পদ না দেওবা হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞানা করি, আমি কি আপনার আদেশমাত্র নিশ্চল হইতাম না, স্থরগণ বুধা আমার এরূপ কষ্ট নিজেছেন কি নিমিত্ত ?" গদাধর ভক্তবীর গরাস্থরের বাক্যে সম্ভূষ্ট হইয়া তাহাকে অভিনষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পূর্ব্ব হইতে গয়ার মনে একটি অভাৰ ছিল ; একণে সুযোগ উপস্থিত বুৰিয়া যজেখনের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন "বছপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করিডেছি যে যতদিন পৃথিবী, পর্বত, নক্ষত্র চক্র ও হর্ষ্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এই শিলাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অক্তান্ত দেবগণ বাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলকেই মুর্বাদা এইস্থানে অবস্থান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্র আমার নাম অন্থসারে কথিত হউক, ইহাতে পৃথিবীর সমন্ত তীর্থ আসিয়া লোক-হিতার্থে অবস্থান করুক। এই তীর্থে স্নান, তর্পণ করিলে লোকে পিওদানের অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে; যাহারা পিগুদান করিবে, তাহারা আপনি মুক্ত হইবে এবং সহস্রকৃলকে मुक्तं कतिरव। किन्तु हर शमाध्य ! व्यापनारक चन्नः छोशारमत श्रामख शृका গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থানে যাহারা পিওদান করিবে, তাহাদিগকে ত্রন্ধলোকে স্থান দিতেই হইবে; এইকেত্রে আসিয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলে তাহাকে ব্ৰহ্মহত্যাদি মহাপাপ হইতে মুক্ত কৰিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্ৰে নৈমির, পুরুর, গঙ্গা, প্রভাস ও অক্তান্ত ভীর্থসকল আসিয়া অবস্থান করিবে ; কিন্তু হে দেবগণ! আপদাদের মধ্যে একজনও যদি কথন এক্ষেত্র ত্যাগ করেন, বা বেদিন আমার মত্তোকগরি কাছারও পিওলান মা ছইবে, সেইদিন আমি তংকণাং আমার প্রতিক্রা তক করিয়া উথিত হইয়া তোমাদের বিষুদ্ধ

যুদ্ধবাঞা করিব। যজ্ঞেশব হরি, ভক্তের সকল আশাই পূর্ণ করিলেন। বিরাপকারী মহাবীর গদ্ধান্মরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীহরির রূপান্ন সির্বাতীর্থশ্রেষ্ঠ গদাতীর্থের উৎপত্তি হইদ্বাছে।

কথিত আছে, গন্ধার পাণ্ডাগণ এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম একদিন পিণ্ডদান করেন নাই; সন্ধ্যার সমন্ত্র শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তথন তাঁহারা পিশুপ্রদান করিয়া নির্ভন্নচিত্তে অবস্থান করিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের তলদেশে যে দীর্ঘাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, উহাই গদাধরের পদচিহ্ন বলিয়া কথিত।

যে সকল ভক্ত গদাধরের পদচিক্ত নিজানায়ে লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্বাদিবদ দুই আনা পয়সা জমা দিলেই নৃতন কাপড়ের উপর গদাধরের পাদপদ্ম অঙ্কিত পাইবেন। প্রত্যাহ দিবাভাগে পিগুদান লইয়া অত্যস্ত জনতা হয়; এই নিমিন্ত পাদপদ্মদর্শনে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। প্রতি রাত্রিতে যথন শৃকারবেশ হইয়া আরতি হয়, তথন সেই পাদপদ্ম চন্দনলিপ্ত হইয়া এক অপূর্ব প্রীধারণ করেন; সেই সময় সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া এই অম্ল্য রয়কে একবার দর্শন করিতে অহুরোধ করি।

যজ্ঞকালে ত্রন্ধা যে সকল ত্রান্ধণ স্থজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকৈ এই তীর্থস্থানে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়া পঞ্চাশ থানি গ্রাম, পঞ্চক্রোণী গঙ্গাতে যথেষ্ট উপকরণ, স্থলর স্থলর গৃহসকল, কামধেস্থসকল, গৃতপূর্ণ নদী, দিধপূর্ণ সরোবর, অন্ধপূর্ণ পাহাড়, প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া তাঁহাদের জীবিকানির্বাহের উপায় করিলেন এবং অন্থয়তি করিলেন যে আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, ইহাই তোমাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহাতেই সকলে সম্ভই থাকিও, কাহারও নিকট কথন কিছু প্রার্থনা করিও না—এই বলিয়া ত্রন্ধা ত্রন্ধালোকে গমন করিলেন। কিয়ৎ-কালপরে ধর্মারণ্য নামে এক মহৎ বজ্ঞা আরম্ভ হইল, এই যজ্ঞে এই

সকল বান্ধণও নিমন্ত্রিত হইলেন; ই হারা লোভের বশবর্তী হইয়া ধনাদি রত্নসকল গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা সেই নিমিন্ত তাঁহাদের প্রতি অসম্ভই হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের বিষয়তৃষ্ণা ফলবত হইবে, তোমরা বিভাহীন হইবে, অয়াদির পর্বত পাষাণময় হইবে, নদীসকল জলময় হইবে, গৃহসকল মৃত্তিকাময় হইবে, এবং কামধেয়সকল স্বর্গে যাইবে। অভিশপ্ত বান্ধণগণের জীবিকানির্ব্বাহের অস্ত উপায় নাই দেখিয়া ব্রহ্মা দয়া করিয়া ।বলিলেন যে যতদিন চক্রস্থ্য থাকিবে, ততদিন তোমরা এই তীর্থ হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। গয়াতীর্থে আসিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি করিয়া তোমাদের পূজা করিবে, আমার বরে সে ব্যক্তি ব্রহ্মানেক গমন করিবে। শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এক্ষণে গয়ালীনামে খ্যাত হইয়াছেন। এই নিমিন্ত যাত্রীগণ এই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে ই হাদের নারিকেল, পৈতা ও টাকা দিয়া চরণপূজা করিয়া গ্রাকেন এবং সাধ্যমত প্রণামি দান করিয়া স্ফল গ্রহণ করেন। চৈত্রমাসে মধুগয়া ও ভাত্রমাসে সিংহগয়া করিবার জন্ত বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন।

#### বুদ্ধ-গয়া।

গন্ধ। হইতে প্রান্ন ছন্ন মাইল পাকা রান্তা দিয়া ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে যাইতে হয়, কিয়া পদব্রজে যাওয়া যায়। এইস্থানে পূর্বের বুদ্দেবের তপস্থাশ্রম ছিল, এইনিমিন্ত ইহার নাম বুদ্ধগন্ধ। বুদ্ধদেবের মন্দির, পূরীর মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। এই মন্দিরের কার্ককার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানেও নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পঞ্চপাওব,-মাতা-কুন্তী-দেবীসহ বিরাজ করিতেছেন। বুদ্ধগন্ধতে যে বৃহৎ মঠ আছে ও উহাতে যে সকল সন্মাসী বাস করেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদর হয়। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্যন্ত গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের যে একটী স্বন্দর মর্ম্মর প্রন্তরনির্দ্ধিত মূর্ত্তি ও আর যে একটি কাচমধ্যন্ত স্ম্বর্ণমন্ত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়. তদ্ধর্শনে চিত্তে পরম ভক্তির উদ্রেক হয়।



## কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউর দর্শন-যাতা।

গন্না হেশন হইতে কাশী যাইতে হইলে ই, আই, রেলযোগে মোগল-সরাই নামক হেশনে নামিয়া আউদ-রোহিলথও রেলে কাশী বা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট নামক হেশনে নামিতে হয়। হেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পাকা রাস্তা দিয়া তীর্থসানঘাটে পৌছিতে হয়। কাশী একটী বিখ্যাত সহর; এখানে পুলিশ, জজকোর্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক—ঘোড়ারগাড়ী একাগাড়ি বা আহারীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। কাশীতে স্কল ধর্মাবলম্বী লোকসকলকে বাস করিতে দেখা যায়।

কানী হিন্দুদিগের একটী পুরাতন মহাতীর্থস্থান। এখানে জীবগণ ভাতত সমস্ত কর্ম করিয়। পরমত্রন্ধে লীন হইতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্ত ইহাৰ নাম কাশী হইয়াছে। কাশীতে যত দেবালয় আছে, অপর কোন তীর্থস্থাতে তত দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশীর বান্ধার বা গলির गरधु ब्यूटरन वित्रल न्छन यांजी मिशरक मश्राक्ष खरम পछिछ श्रेमा मिना-হারা হ'ইতে হয়। কারণ এথানকার সমস্ত গলিগুলি প্রায় একইরূপ দেখিতে। যাত্রীগণ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন। প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকর্ণিকাতে স্থান করিতে হয়। স্থান করিবার সময় পৈতা, শুপারি, পঞ্চরত্ন, নারিকেল ও পুষ্পের আবশুক হইবে, তীর্থপদ্ধতি-অমুসারে প্রথমে এই চক্রতীর্থে সম্বন্ধ করিয়া স্নান-তর্পণ করা বিধেয়। স্নান-সমাপনাস্তে তীর্থঘাটের উপরিভাগে ৮তারক-ত্রন্ম তারকেশ্বর ও ঈশানেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চনা করিয়া দর্শন করিবেন। এই প্রভূ অস্তিমসময় কাশীবাসীগণের কর্ণকুহরে স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা তারক-उक्त नाम श्रामन कतिया जनवाला श्रीति मुक कत्त्रन। এই निमिष्ठ कानीत्जः দীবগণ স্বত্যুকালীন দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

এহেন কাশীতে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয় ? তৎপরে ঢুন্ডিরাজ, গণেশজী, দণ্ডপাণি, শূলপাণি, মহেশ্বর ও মহাবিষ্ণু প্রভৃতিকে দশন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এত কন্ত ও অর্থব্যয় করিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব বিশ্বেখরের মন্দিরে ভক্তি-সহকারে প্রবেশকরতঃ তাঁহার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া অর্চনা ও পূজা করিবেন। পূজার সময় আতপ-তণ্ডুল, গাঁজা, সিদ্ধি, হুগ্ধ, গদাজল, त्रक्रान्मन, भूष्म, विश्वभव, माधामत्व वर्ग वा द्रोतभात्र विश्वभवश्वाता व्यवः নৈবেগ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তিদান করিয়া পূজা করিবেন। পূজাসমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয় ; সেইসময় নানাপ্রকার শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া কত আনন্দ অমুভব করিবেন। সম্মুখেই নাটমন্দির বিশ্বেস্বরের বাহন ও অপরাপর লিঙ্কসকল দর্শন করিবেন। কাশীতে সাধ্যমত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা ব রিবেন, এখানে কথন কাহারও সহিত অসৎ ব্যবহার বা কলহ করিতে নাই 🔥 োনরূপ পাপ-কার্য্যে মন দিতে নাই। বিশেশরের স্থবর্ণমন্ডিত অভুত হ'দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মন্দির ; তাহার চুড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্থে স্বর্ণেরপতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে,—এই সকল দর্শন করিলে য কত আনন্দ অমুভব হইবে তাহা এই সামান্ত লেখনীর দ্বারা কিরূপে জানাইব ? যাহার ভাগ্য স্মপ্রসন্ম হইবে তাহাকেই তিনি রূপা করিয়া দর্শন দিবেন।

প্রতি সন্ধ্যার পর বিশেষরের আরতি হইরা থাকে। এই আরতি সকল কর্ম পগু করিয়া দর্শন করিতে কুঞ্জিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই মহাআরভিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সরিৎস্থার উচ্চারিত বেদপাঠ ও মন্ত্র-উচ্চারণ কর্ণকুহরে প্রবেশ ক্রিলে এক অনির্বাচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদর হইরা মনকে "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে আনন্দিত করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্র করিবে সন্দেহ নাই! ইহা দর্শনে মহাপাপীর পাষাণ-হাদয়ও



#### खीर्य-उपन-काहिमी

্ এক্সেল্ কাশীতে কাহার না বাদ করিতে ইচ্ছা হয় ? তৎপক্ষে ত্রীক্রাল, গণেনারী, দওপাণি, শ্লপাণি, মতেগর ও মহাবিষ্ণু প্রভৃতিকে দর্শন শক্তিতে কালার না ইচ্ছা হয় ? বাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এত কট ও অর্থব্যয় ক্রিয়া এইকানে আসিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব বিশ্বেরর মনিরে ভক্তি ক্ষকারে প্রবেশকবতঃ ভাঁং ব নিকট মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া অচনো ও পুলা করিবেন। পুজার দাম আত্প-ত গুল, গাঁজা, দিছি, ত্রা, গলাজল, **ब्रह्मण्यम्, भूग्य**, विश्वण्यः, मंधामत्त्व यर्गं वा द्वीर्पणत्र विश्वपञ्चश्चितं अवः रेनरवंश श्रेष्ठ्रिक एर. प्रति क्षेत्रिक एकिमान कविया श्रेष्ठा कहिरवन। পূজানীয়াপনাত্তে হন্দিত প্দেশিক্ষণ করিতে হব : সেইসমন্ত্র নানাপ্রকার নির্ণালন্ধ **দর্শন করিয়া কত আনন্দ অঞ্চল্ডণ করিবেন। সম্প্রোই নাট্যন্দির বিশ্বেগরে**র বাহন ও অপরাপর নিজসকল জ্পন করিবেন। ক্রণীতে সাধামত দেবতা, **জ্ঞান্ত্রণ ও অতিথি**দিগ**কে তৃপ্তি**সাধন করিবার চেটা থ বিবেন, এখানে কথন **কাহাবও মহিত অসৎ বাবহার বা কলহ করিতে নাই 'েনিরূপ' পাপ** 🖏 মেন খিতে নাই। বিশেষরের প্রবর্ণমন্তিত অভ্তাত দর কারুকার্য্য ৰিশি মন্দির। তাহার চুড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্বে বর্ণেরপতাক। बाइस्ट्राः कार्यानिक १रेटिएह.-- এर मकल भनेन कतिता ए कछ जानक অহতের হুইবে কাল এই নামাল লেখনীর ছারা কিরুপে জানাইব ? 'হাহাব ভাগ্য ক্ষান্ত চন্দ্ৰ শ্বাহাকেই তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন।

প্রতি সন্ধার পর বিশ্বেষদের আরতি হইরা থাকে। এই আরতি সকল কর্ম পঞ্জ করিয়া দর্শন কলিছে কৃষ্টিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাবাপী এই মহাআরতিতে মহারারীর আন্ধাগণের সরিংখার উচ্চারিত বেদপাঠ ও ময়-উচ্চারণ কর্পক্রে প্রবেশ করিলে এক অনির্বাচনীয় খ্যাঁর ভাবের উদ্ধর্ ইইরা মনকৈ "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে আনন্দিত করিয়া তাহার খ্যানে বিশ্ব করিবে সন্দেহ নাই। ইয়া দর্শনে মহাপাপীর পাষাপ-হাদরও



অনু পূর্ণাদেবীর মন্দির—বিশ্বেষরের বাটীর কিছুদ্র পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। এই মন্দিরের চতুর্দিকই ভিক্সকে পরিবৃত, ইহা বিশ্বেষরের মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদারতন বলিরা অমুমান হয়। মন্দিরাভ্যস্তরে নানালস্কার-ভূষিতা মা অন্নপূর্ণাদেবী ভূবনমোহিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের ব্রাহ্মণকে পৃথক কিছু অর্থপ্রদান করিলে তিনি ভক্তগণকে মায়ের আদিমূর্দ্ধি দর্শন করাইয়া থাকেন। এথানে মায়ের পূজার নিমিন্ত সিন্দুর, সিন্দুর্কৃবিড়ি একদা মায় সাজ, লালপাড় সাড়ি একথানা, সোপার নথ একটি, লোহার চুড়ি একগাছা ও সাধ্যমত দ্রব্যাদি প্রদানপূর্কক পূজা করিবেন। ই হার একপার্শ্ব স্থ্যদেবের মূর্ন্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমপূর্ণাদেবীর মন্দিরের কিছুদূর পশ্চিমে উত্তরদিকে চুণ্ডিরাজ গণেশ-দেবের দেবালয়; সিদ্ধিদাতা গণেশজীর রূপায় সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার বুর্জনা করিবেন।

 শালিত হইল না। তিনি নানাতীর্থ পির্যাটন করিয়া অবশেষে কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র সেই ছিন্নমন্তক শ্বলিত হইয়া পড়িল, তদ্ধনে কালভৈরব বলিলেন, "আহা কাশী কি মহাতীর্থ! আমি অভাপি এই কাশীর প্রতিহারি রহিলাম।" এই নিমিত্ত যাত্রীগণ কাশীতে আসিয়া কালভৈরবের পূজা করিয়া থাকেন, এই দেবকে সন্তুষ্ঠ না রাখিলে কাশীবাসের বিদ্ন ঘটে।

জ্ঞান-বাপী—গণপতিয়ত একটা পবিত্র কুপ। বাপীর তলায় ঘাইবার সোপার্ন আছে, ইহার নিয়দেশ কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার সহিত সংলয়। ঐ স্থানে নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, সমুথে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষ স্থাপিত বহিয়াছে। এই কুপ গঙ্গানন বিশ্বেষরকে স্থান করাইবার জল্ল ত্রিশূলঘারা খনন করেন এবং বিশ্বেষরকে উহাতে স্থান করান। স্থান করিয়া বিশ্বেষর সম্ভই হইয়া গণেশকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তথ্ন গণেশ এই প্রার্থনা করিলেন যে, আপনার বরপ্রভাবে এই কুণ্ড যেন সহি তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। বিশ্বেষর গণেশের প্রার্থনা পূরণ করিয়া এই কুপৌ ্রিম জ্ঞানবাপী রাখিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া এই ব্রাপীর সেবা করিবে, সে আমার য়পায় দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ য়রিবে। এই নিমিত্ত কাশীতে জ্ঞানবাপীর পূজা প্রশক্ত আছে। যেয়প গুরুদীক্ষাব্যতীত কোন কর্মা শুরু হয় না, সেইয়প কাশীতে আসিয়া এই জ্ঞানবাপী হর্ণন না করিলে তাঁহার কোন কর্মাই শুরু হয় না।

শীতলাদেবীর মন্দির—ইহার সন্ধিকটেই বিরাজমান। এই দেবালয়ে শীতলাদেবীসহ সপ্ত ভগিনীকে দর্শন পাইবেন। যাত্রীগণ ভক্তিপূর্ব্বক শীতলাদেবীর কপালে সিন্দুর দান করেন।

নবগ্রেহের মন্দির—কালভৈরব ও দওপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত আছে; এই নৈবগ্রহকে মহস্থামাঞ্চেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। মানবজন্ম ধারণ করিলেই উহাদের ফলভোগ করিতে হইবে; ঐ নবগ্রহগণকে কালকুপ নামে এখানে যে তীর্থ-কূপ আছে, উহাতে স্থান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি হয়। কালকুপের বাহিরের ভিত্তিতে এরূপভাবে একটী ছিদ্র আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্রসময়ে স্বর্যারশ্মি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া কুপের জলে পতিত হয়।

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির—তথায় যাইয়া তাঁহার দর্শন করিয়া পূজা করিবেন।

মণিকর্ণিকার ঘাট—ইংার দৃশ্য অতি মনোংর। জন্মজনান্তর তপস্থা করিয়া যে মানব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার পবিত্র বারি একবারমাত্র স্পর্ণ করিলে হরপার্ব্বতীর রূপায় সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারে। মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণিচিত্র পাহুকা আছে, উহা ভুক্তিসহকারে পূজা করিবেন।

গঙ্গাকেশব্রে মন্দির—গণাবক্ষ হইতে ইহার দৃশ্য দেখিতে অতি স্থন্দর। এই মন্দির ললিতাঘাটের উপর অবস্থিত আছে।

কাশীর উত্তরগামিনী পবিত্র গঙ্গার উপরিভাগে বেণীমাধবজীউর যে দেবালয় সাছে, তদভাস্তরে প্রীপ্রীবেণীমাধবজীউর প্রীমৃর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হইবেন। সেই বেণীমাধবজীর দর্শন ও অর্চনা করিয়া দেবালয়ের নিয়দেশে বেণীমাধবের ধ্বজা নামে যে তুইটি অতি উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, উহার শিগুরদেশে উঠিলে পঞ্চক্রোশী কাশীর যমুনাতীরের সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যুক্ত স্তম্ভে উঠিতে প্রত্যেক যাত্রীকে তুই পয়সা হিসাবে কর দিতে হয়। এই স্তম্ভ তুইটী বেণীমাধবজীউর ধ্বজা নহে, বস্ততঃ ইহা তুইটী গোরস্থানমাত্র; ইহার "বেণীমাধবের ধ্বজা" নাম কেন হইল, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না।

প্রস্তৃতীর্থ—কাশীতে আসিয়া যাত্রীগণের পঞ্চতীর্থ দর্শন করা কর্ত্বতা। এই পঞ্চতীর্থ যথাক্রমে বিশ্বেশ্বর, জ্ঞানবাপী, নন্দী কেদারেশ্বর, তারকেশ্বর ও নন্দী কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির বাঙ্গালীটোলার কেদারঘাটের উপর অবস্থিত আছে। কাশীর মধ্যে ইনিই বিখ্যাত, প্রাচীন অনাদি
লিঙ্গ। মন্দিরের পূর্ব প্রাচীর হইতে উত্তরগামিনী গঙ্গা পর্য্যন্ত একটা
প্রস্তরময় বাঁধান ঘাট আছে। এই দেবালয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিগ্রহ মূর্দ্তি
দৃষ্ট হইবে। কেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতিদ্বরে পারাণময় শিবলিঙ্গ ভিলভাতেশ্বর নামে খ্যাত, কারণ তিনি প্রতিদিন ভিল পরিমাণে বৃদ্ধি
পাইয়া থাকেন।

পুরাতন বিশেষরের মন্দির। মহাপ্রতাপশালী বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের স্থাপিত মস্জিদের কিছু দ্বে আদি বিশেষরের মন্দির স্থাপিত ছিল। ইহার পার্শ্বে মস্জিদ নির্শ্বিত হওয়ায়, বিশ্বেশবের মন্দির স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। এইয়ানে বাদসাহ বলপূর্ব্বক মস্জিদ নির্শ্বাণ করাইয়া নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যে কাশীতে এইরপ মস্জিদ বিশ্বাণ করাইয়াছেন এমন নহে, যে যে স্থানে হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্ত্তমান, ক্রের সেই স্থানে তিনি মস্জিদ স্থাপিত করিয়া হিন্দুদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

কাশীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগকুপ অবস্থিত। এইস্থানে তিনটি নাগ-মূর্ব্ভি ও একটি শিবলিন্দ বিরাজিত আছে। ইহার অনতিপুরে বাগীখনীদেবীর মন্দির দর্শন করিবেন।

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় কেবল বাঙ্গালীদিগের বাস। উহাদের মধ্যে সাধু, অসাধু, মন্তপ, লম্পট সকলই আছেন; কেশেলনামক এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করেন। উহারা ব্যভিচার-দোষাসক্ত ব্রাহ্মণদার উৎপন্ন; এই নিমিন্ত ভাল ব্রাহ্মণের সহিত উহাদের আদানপ্রদান হয় না। কাশীতে বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক আছেন। এখানে অন্যুন তিন চারিশত দণ্ডী, মহান্ত, সন্ম্যাসী, অবধৃত, পর্মহংস এবং পারিব্রাক্ষক বাস কাশিকান প্রাক্ষান কাশিকে ক্রান্ত্রেক ক্রান্ত্রেক

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধনীগণ মা অন্নপূর্ণাদেবীর মানরক্ষাথে অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন; স্মতরাং কেহ কথন অভুক্ত থাকেনা।

কাশী সাধু-সন্ধ্যাসীদিগের আশ্রমক্ষেত্র। এখানে বছবিধ মঠ ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান আছে; সাধুমহাত্মাগণের মধ্যে ত্রৈলঙ্গখামী, ভাস্করানন্দ-স্বামী বিশেষ বিধ্যাত।

দশাশ্বনেধ ঘাট। এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত; কারণ বয়ং প্রজাপতি দিবদাসের সাহায্যে এইস্থানে দশটী অন্ধনেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই নিমিক্ত এই ঘাটের নাম দশাশ্বনেধ ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটের উপরিভাগে পদ্ময়োনি-প্রতিষ্ঠিত দশাশ্বনেধেংর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক তুইটা শিবলিক বিরাজমান আছেন। শুল্লহ্রার দিন এই ঘাটে মান করিলে জন্মজনাস্তরের পাপরাশি প্রকালিত হইয়া যায়। এই ঘাটে মাত্রীগণ ভক্তিপ্রক ছত্রদান করি,। থাকেন। এই দশাশ্বনেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শানমন্দিরী শান্তর মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক এই জ্যোভিবিষ্ঠালোচনার সহায়ক যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্বের যথন ঘড়ী ছিলনা, তথন এই যন্তের সাহায্যে সময়নির্ণয় হইত, এমন কি গ্রহণের সময় পর্য্যন্তও ইহাঘারা জানা যাইত। যুদ্দিচ ইহা এক্ষণে অকর্মণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি এই যন্ত্রগলি দেখিলে বিস্থিত হইতে হইবে। অতএব এই "মানমন্দির" দেখিতে সকলকে অন্ধ্রের্ধ করি।

কাশীক্ষেত্রে দশাখ্যেধ, মালকর্ণিকা ব্যতীত অসিসঙ্গম ঘাট, তুলসীঘাট, গণেশঘাট, শিবালয়ঘাট, দগুীঘাট, মানমন্দির ঘাট, মীরঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, হুর্গাঘাট, স্ক্রভিঘাট, ত্রিলোচনঘাট, কেদারঘাট, পিশাচমোচনঘাট প্রভৃতি বহুবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; এইস্থানে যে সকল তীর্থ বিরাজিত -উহা সমস্ত বর্ণনা করিলে একথানি বৃহৎ পুস্তুক প্রস্তুত হয়।

পঞ্চাকা ঘাটের নিকট বিখ্যাত বিন্দুমাধবদেবের মন্দির অবস্থিত

প্রকাণ্ড মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিন্দুমাধবজী একণে পার্শ্বস্থ গৃহে বিরাজ করিতেছেন।

কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গোদান, ছত্রদান, স্বর্ণদান ও সাধ্যামুসারে দান করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পরের ঐংগ্য দেখিয়া দ্বর্ঘান্বিত হন, তাহাদের জানা উচিত যে তীর্থস্থানে দান করিয়াই তাহারা ঐংগ্যফলভোগ করিতেছেন। তীর্থ স্থানে দান না করিলে জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-ভোজন সকল তীর্থের মুখ্য। অতএব সকল তীর্থেই ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ তাঁহাদের সম্ভষ্ট করিতে হয়। প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের দক্ষিণা দান না করিলে সকল ফলই নই হইয়া থাকে. শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া ও সাধ্যমত দক্ষিণা দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সম্ভষ্ট করেন। কিন্তু কাশীক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটা দণ্ডীভোজন করাইতে 🔯 । তাঁহাকে একটা কমণ্ডলু, একথানি কুশাসন, একথানি গেরুয়াবর্ণের ধুতি ও শ্বর্ধ্যমত দক্ষিণা-দান করিতে হয়। দণ্ডীদিগের উচ্ছিষ্ট ম্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ म्पर्न करत्न, তाहा हरेल ७९ऋमा९ स्नान कतिया एमर পবিত্র করিবেন। কাশীক্ষেত্রে তীর্থসকল দর্শন করিয়া কুমারীপূজা করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট স্থফল লইয়া অন্ত তীথে বা ইচ্ছামত স্থানে গমন করিতে হয়।

কাশীর মণিকণিকাঘাট হইতে তুর্গাবাটী প্রায় তিন মাইল। পথে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সন্ধিকটে প্রাতঃশ্বরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই কর্তৃক স্থাপিত বৃহৎ শিবলিক মন্দির আছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে যে বারটী খেতপ্রস্তর নির্শ্বিত দেবমূর্ত্তি বিভাষান আছেন, উহাদিগকে দর্শন করিলে বোধ হয়, কাশী সহরে ওরূপ স্থন্দর স্থ্রী মূর্ত্তি আর নাই। এই দেবালয় হইতে কিছুদ্রে তুর্গাবাটী। মা জগজ্জননী জগনাত্রী তুর্জন্ম তুর্গাস্বরকে বিনাশ করিয়া তুর্গানাম

মণিকর্ণিকা ও তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইলে ত্রিভুবনের ভক্তগণ কাশীতে আদিয়া ভগবান মহাবিষ্ণু ও হরপার্ব্বতীর যশগুণগাণ করিতে লাগিলেন। মহ্পিরাক্রমশালী হুর্জেয় হুর্গান্তরের ইহা অস্থ হইল, তথন তিনি স্বয়ং কাশীতে সসৈত্তে উপনীত হইয়া কাশীবাসীদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদান-পূর্ব্বক কাশীভক্তগণকে ত্রাসিত করিয়া বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তুর্গা-স্থারের তাড়নায় ভক্তগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ইতন্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ভক্তদিগের ফু:খ-দূরীকরণহেতু পার্ব্বতীকে তাহার বধার্থ উপদেশ দেন। অম্বরনাশিনী রণপ্রিয়া শঙ্করী, শঙ্করের আদেশে রণবেশে যোগিনীগণদহ দেই হুর্জন্ম হুর্গাস্থরকে বধ করিয়া হুর্গানাম অর্জন করিয়া এই-স্থানে অবস্থান করিতেছেন। লঙ্কায় রাবণবধের সময় পূর্ণত্রহ্ম রামচক্র এই হুর্গাদেবীকে একশত আটাট নীলপদ্ম উৎসর্গ করিয়া হুর্জ্জয় রাবণকে বধ করিরাছিলেন্ত্রু দেই ভক্তির নিদর্শনরূপ রামদৈত্য কপিবানরগণ মা জগ-জ্জননীর মন্দিরে পাহারায় নিযুক্ত আছে ; অজ্ঞ যাত্রীগণ এই মন্দিরদর্শনকালে একগাছি ষষ্ট দক্ষে রাখিবেন, নচেৎ কপিগণের নিকট লাঞ্চিত হইতে হইবে। এই মন্দিরের সম্থা যে পতিত স্থান দেখা যায়, ঐস্থানে প্রতি মন্দলবার একটী মেলা বসিয়া থাকে। তুর্গাবাটীর প্রান্ধণে চারিধার বাঁধান যে বৃহৎ চতুকোণ কুণ্ড আছে, উহাকে দুর্গাকুণ্ড বলে। এখানে দেবীর উদ্দেশে প্রতাহ বিস্তর ছাগ বলি হইয়া থাকে।

যে সকল যাত্রী ধর্মনীল হইয়া কাশীবাস করেন, তাহারা স্বীয় আত্মা ও পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব অর্থ, শরীর ও বেশভ্যাণি সকল পদার্থই নম্বর, অসার ও অনিত্য, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসারভয়ভয়্লন, ছরিতহারী, ত্রাণকারী কাশীধামের সেবা করা কর্ত্তব্য। কলিমুগে এক-মাত্র সর্ব্বহ্রিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত জীবগণের আর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যে তীথে দেবনদী প্রবাহিতা, যথায় মণিকর্ণিকা কি? বিষয়াসক্ত, অধর্মনিরত ব্যক্তিরাও যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে স্থানমাহাত্মগুলে তাহাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না কাশীর অদ্বের রামনগরে ব্যাসকাশী নামে যে স্থান আছে, তথায় কাশীর রাজা বাস করিয়া থাকেন; এখানে দেহত্যাগ করিলে গর্মভজনা প্রাণ্ড হইতে হয়।

#### ব্যাস কাশী।

কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইলে ব্যাসদেব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে পাপীরা কাশীতে আসিয়া বাস করিয়া যদি পাপ না করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু কাশীতে হইলে সে মুক্তিলাড করিবে। কিন্তু কাশীবাসী হইয়া পাপ করিলে সে পাপের আর মুক্তি নাই। ব্যাসদেব এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমাকে একটী এরূপ কাশী নির্মাণ করিতে হইবে, তথাৰ পাপীরা আসিয়া উদ্ধার হইবে এবং তথার পাপ করিলেও অনায়াসে মুক্তি পাইবে এবং ঐস্থানের নাম ব্যাসকাশী হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কাশীর অনতিদূরে রামনগরে ব্যাসকাশী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণাদেবী ইহা জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যম্মপি ব্যাস প্রকৃতই ওরূপ কাশী নির্মাণ করেন, তাহা হইলে মহেশবের সোণার कांनी अत्रर्ता পत्रिगठ श्रेंदि, मकलारे गांम कांनीएउ तांम कविद्व 🗋 तांची এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বৃদ্ধার বেশধারণপূর্বক যষ্টিহন্তে ধীরে ধীরে যথার ব্যাসদেব কাশী নির্মাণ করিতেছিলেন, তথার উপস্থিত হইয়া মুচস্বরে ব্যাসকে কহিলেন, "বাবা তুমি একমনে এখানে কি কাজ করিতেছ ?" ব্যাস কহিলেন, "বুড়ি আমি এখানে এমন একটা কাশী নির্মাণ করিতেছি যে এখানে বাস করিয়া যে যত পাপকার্য্য করুক বা অক্সন্থানের পাপী এখানে বাস করুক, আমার রূপায় সে দকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। "ভাল ভাল" বলিয়া অন্নপূর্ণা করেক পদ প্রস্থান করিয়া পুনরান্ন তৎক্ষণাৎ ব্যাসস্থানে আসিয়া

জিজ্ঞাসাঁ করিলেন, "এখানে ম'লে কি হ'বে বলিলে বাবা ?" এইরপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব সেই বৃদ্ধার উপর রাগান্বিত হইরা বলিলেন এখানে ম'লে গাধা হবে শুনিতে পেয়েছিস বৃড়ি" দেবী তৎশ্রবণে হাস্তপ্রক "তথাস্ত" বলিয়া অস্তর্হিত হইলেন। ব্যাস তথন "হায় কি করিলাম" বলিয়া অস্তর্গপ করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রামনগরে ব্যাসকাশীতে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহাকে গর্দ্ধভজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। রামনগরে শ্রীরামনবমীর সময় অনেক সমারোহের সহিত রামলীলা হইয়া থাকে।

কাশীর শিক্রোল নামক স্থানে ইংরাজেরা বাস করিয়া থাকেন, শিক্রোল একটা চমৎকার চূড়াবিশিষ্ট বিভালয় আছে, উহার নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটা ক্ষুদ্র পুছরিণী আছে; উহার জলে তুইটা পোষা কুন্তীর নানাপ্রকার খেলা দেখাইয়া যাত্রীগণকে স্থথী করে এবং খাছ্যদ্রব্য পাইলে নিকটে আসিয়া থেলা করে। কাশীর বাজার, চক, ডাল্কা মণ্ডাই এই সকল স্থান দেখিবার যৌগ্য। কাশীতে স্ফলের সময় পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে তিন টাকা তিন আনা পৃথক আলায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গঙ্গাপ্রের (যাহারা গঙ্গারানসময়ে মন্ত্রপাঠ করে) এক টাকা এক আনা; যাত্রাওয়ালারা (যাহারা কাশীতীর্থ সকল দর্শন করাইয়া থাকে) তাহাদের নিমিত্ত এক টাকা এক আনা; আর যেস্থানে বাস করিতে হয়, সেই বাটীর ভাড়াম্বরূপ এক টাকা এক আনা, এই তিনপ্রকারে তিন টাকা তিন আনা স্থিকবাদে দিতে হয়।

মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপূজ্য হইবার কারণ প্রকাশিত হইল। মহাপ্রালয়-কালে স্থাবরজঙ্গম বিলুপ্তপ্রায় হইলে ব্রহ্মাণ্ড তমোময় হইয়া পড়িল, তথন চক্র, স্থ্যি, গ্রহ ও তারাগণ কিছুই ছিলনা; একমাত্র ব্রহ্মাই বিজমান ছিলেন। যিনি পরমানন্দ ও তেজ্বংস্বরূপ, নিরাকার, নিগুণ, সর্ব্ববাপী ও সম্দর্শের মলীভ্ত কারণস্বরূপ বিজমান ছিলেন; সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয়েছা সঞ্জাত হইলে সেই অসুষ্ঠি ব্রহ্ম লীলাবণে একটী মুর্ডির ক্রমা করিলেন, ঐ মুষ্টি সবৈধির্য্যসম্পন্না, সংবীজ্ঞানমন্ত্রী, সর্বাকার্য্যকারিণী; এইরূপে সেই শুদ্ধিরূপিণী ঐশ্বরীমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পরব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। যিনি সেই স্ববিদ্বাধার অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বরই সেই মূর্ত্তি, প্রাচীন মহাত্মাগণ সকলেই ওাহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অনস্তর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে একমাত্র তিনিই ইচ্ছাত্মসারে বিহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে গাঁহার নিজ দেহ হইতে স্থানরীরাত্মরূপ একমুন্তি স্বাষ্ট্র করিলেন, সেই মুন্তিই পার্ব্বতী। তিনিই পরাপ্তণবতী, মায়াপ্রধানা বা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তৎপরে কোন সময় কালরূপ ব্রহ্ম মচ্ছাক্তিরূপিণী পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই পুরুষই পরম ঈশ্বর। গাঁহারা উভয়েই এই পঞ্চকোশপরিমিত পরমানলময় "কাশীক্ষেত্র" স্বৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়কালেও কদাপি গাঁহারা এই ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম অবিমুক্তক্ষেত্র।

অনস্তর শিব ও শিবাণী উভয়ে সেই আনন্দবনে বিহার করিতে করিতে অপর একটা মূর্ত্তি স্বৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, সেই মূর্ত্তির সমস্ত মহাভার অর্পণপূর্ব্যক তাঁহারা ইচ্ছাস্থরূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, তিনিই সংসার-পরিপালন এবং সংহার করিবেন। যাহারা কাশীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, তাঁহারা উভয়েই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ স্থির করিমার তিনি স্বীয় বামান্দে স্থধাবর্ষিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বামান্দ হইতে ত্রিভুবন-স্থন্দর একটা পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই পুরুষ শাস্ত, সম্বন্তণসম্পন্ন ও গান্তীর্য্যে সাগর-জ্বে। তিনি ক্ষমানীল, ইন্দ্রনীলকান্তি, শ্রীমান্, পদ্মপলাশলোচন এবং তাঁহার বাছম্বয় প্রচণ্ড ও দীপ্তিপূর্ণ। তিনি একাকী সর্ব্বগণের আশ্রম্ন ও স্বর্ধ্বলার নিধি। তাঁহাকে এইরূপ মহামহিমাসম্পন্ন দেখিয়া মহেশ্বর কহিলেন, "হে অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ণু নামে পরিচিত হও,

তোমার নিশ্বাস হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হইতে তুমি দকল বিষয় জানিতে পারিবে। তুমি বেদদৃষ্ট পথের অনুসারী হইয়া সমস্ত কার্য্য যথাযথক্সপে সম্পাদন কর।" মহেশ্বর বৃদ্ধিতত্ত্বরূপী সেই মহাবিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া পার্ব্ধতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেই ভগবান্ মহাবিষ্ণু শিবাজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানমন্থভাবে অবস্থানপূর্বক তপস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তথার চক্রদারা একটা পুন্ধরিণী খননপূর্বক স্থীয় অসগলিত স্বেদজলদারা উহা পূর্ণ করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর নিশ্চল হইয়া কঠোর তপস্থায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে তপঃপ্রজ্ঞলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত-নয়ন দেখিয়া ভগবান্ মহেশ্বর মুড়ালীর সহিত তথায় আবিভূতি হইলেন এবং সন্ধীকেশকে বলিলেন, তোমার তপস্থার কি মাহান্ম্য! আর তোমার তপস্থায় প্রায়োজন নাই,—অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর।

মহাদেব প্রোক্ত এই কথা শ্রবণমাত্র মহাবিষ্ণু পদ্মনেত্র উন্সীলনপূর্বাক কহিলেন, "হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই বরদান করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্মের পুরোভাগে আপনাকে দর্শন করিতে পাই।" সদাশিব কহিলেন, "হে জনার্দ্দন! ভূমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। তদীন্দ তপস্থার মহোন্নতি-দর্শনে মদীয় ভূজগভূষণভূষিত মৌলিদেশ-আন্দোলনহেতু আমার কর্ণ হইতে মণিথচিত ম্ফিকর্ণিকালকার এইস্থানে পতিত হইয়াছে, অতএব এইস্থান মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ হউকে। হে শঙ্খচক্র গদাধর! ভূমি চক্রন্থারা খনন করাতে পূর্বা হইতেই এইস্থান কল্যাণকর চক্রপুদ্ধরিণীতীর্থ এবং আমার কর্ণ হইতে যে সমন্ন মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তদবিধ ইহা লোকদ্বিতহারী পরম পবিত্র হইয়াছে, অতএব এইস্থান মণিকর্ণিকা নামে প্রথিত হউক, এবং এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে পরমতীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক। আত্রন্ধত্ত পর্যান্ত জরামুক্রাদি চতুর্ব্বাধ ভূত্ত্রাম মধ্যে যে কোন জীব আছে, এই চক্রতীর্প্র

একবারমাত্র ম্বান করিলে আমার ক্পায় সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে;
যে মণিকর্ণিকার এত মাহাত্ম্য, তথায় কাহার না স্বান করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে
উরার করিতে বাসনা হয় ? কাশীতে অস্তিমসময়ে যে কোন জীব দক্ষিণকর্ণ
উত্তোলন করিয়া দেহত্যাগ করে, স্বয়ং হরপার্বতী নিজহন্তে দক্ষিণ
কর্ণ স্পর্ণ করিয়া উহাকে উর্নার করেন। পূর্বজন্মে বহুপুণ্য বা তপস্থা না
করিতে পারিলে তাহার ভাগ্যে কাশীবাস ঘটে না।

কাশীক্ষেত্র ছইতে অপর কোন তীর্থ স্থানগমনের সমন্ন কাশী নামক টেশন হইতে না উঠিয়া বেনারস কেন্টনমেণ্ট নামে যে টেশন আছে উহাতে উঠিবেন ; কেন না এই টেশনে রেলগাড়ি ১৫ মিনিটকাল স্থগিত থাকে, আর কাশীতে কেবলমাত্র ৩ মিনিট স্থগিত থাকে। যাত্রীদিগের মোট, পুঁটিলি, স্ত্রী, পুত্র লইয়া জনতার মধ্য দিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীতে উঠা অত্যন্ত কন্টকর হয় ; এমন কি গাড়িতে উঠিতে না পারিলে সে দিনের মত হচ্চাশপ্রাণে ষ্টেশনে সমন্থ অভিবাহিত করিতে হয়।

কাশীতে কুমারীপূজার কারণ প্রকাশিত হইল। একসময় দেবাদিদেব মহাদেব কাশী সৃষ্টি করিবার পর কিছুকালের জন্ম কুশন্বীপস্থিত মন্দার পর্বতে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ঞু সময় কাশীতে রাজা না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। দেবদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সময় কাশী বাসী হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে ধার্মিক ও স্থন্দরকান্তি পুরুষ দেথিয়া তাঁহাকেই উপয়ুক্ত বোধ করিয়া রাজা করিলেন। বছকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের আনন্দ-কানন [কাশী] শ্বরণ হইল; তথায় যাইবার নিমিত্ত বাস্ত হইলেন; সদাশিব কাশীতে আদিয়া দেবদাসকে রাজা দেথিয়া তাহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বলিলেন দেবদাসকিছুতেই সম্মত হইলেন না। মহাদেব ভাবিলেন, আমার কাশীতে যে ক্ষ-চিত্তে,ধর্মাবলম্বন করিয়া বাস করে, সে পাপী হইলেও নিক্কৃতি পাইবে; অতএব এই ধর্মান্থা রাজাকে জামি কির্নপে বিভাজ্ত করি, পাপসংঘটনব্যভিরেকে

তাহাকে বিদায় করিতে পারা যায় না,—এইরপ বিবেচনা করিয়া তাঁহার চৌষট্ট যোগিনীকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা কুমারীবেশে কাশীতে দেবাাদের পাপ অন্থদন্ধান কর"। যোগিনীগণ প্রভুর আজ্ঞায় কুমারীবেশে
গানীব প্রতি ঘরে ঘরে অন্থদন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাপের সন্ধান
পাইল না; এই প্রকার অধিক দিন থাকিয়া তাহাদের মায়া কাশীতে বিদিয়া
যায় ও এইস্থানেই বাস করিতে থাকে। সদাশিব যোগিনীগণের কোন
সন্ধান না পাইয়া বিবিধ উপায়ে কাশী পুনংপ্রাপ্ত হইয়া যথন নগর মধ্যে
প্রবেশ করেন, ঐ সকল যোগিনীগণ তখন তাঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্বক লজ্জায়
অবনতমন্তকে ক্রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সদাশিব হাম্পর্ব্বক তাহাদিগকে অভয়বচনে বলিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমার কাজে
তোমরা অরুতকার্য্য হইয়াও যথন অন্তত্ত্ব না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশীতেই
বাস করিতেছ, তখন সস্তোষের সহিত আমি তোমাদের এই বর দিতেছি
যে অতঃপর যে কোন যাত্রী কাশীতে আসিয়া তোমাদের উদ্দেশে পূজা ও
ভোজন প্রদান না করিবে, আমি কখনই তাহাদের পূজাগ্রহণ করিব না
এইপ্রকার সদাশিবের বরে কাশীতে কুমরী-পূজার প্রথা প্রচলিত হইল।

#### প্রয়াগতীর্থ দর্শন-যাতা।

কাশীর ষ্টেশন হইতে আউদ রোহিলথণ্ড রেলযোগে এলাহাবাদ নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। এলাহাবাদ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ নগর। এথানে হিন্দুরাজা এবং মুসলমান বাদসাইদিগের অনেক কীর্দ্তি দেথিবার আছে। এই নগরে বাদসাহীমণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটগঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছে; এলাহাবাদে বাড়ীঘরের সংখ্যা কম; এই নিমিন্ত ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। এখানকার পল্লীসকল পরস্পার এত দ্রে অবস্থিত যে এক একটাকে এক একটা ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা, ঘাট পরিকার ও প্রশন্ত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, বিষয়কর্ম-উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন অবগত হইলাম মাঘ মাসে এখানে একটা বৃহৎ মেলা হয়, সেই সময় বহু দ্রদেশ হইতে বহু সাধু, মহান্ত ও নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ উপস্থিত হন। এমন কি অনেক রাজা, ধনী, আসিয়া সেই মেলায় যোগদান করিয়া নগরের এক অপূর্ব্ধ শ্রীধারণ করেন।

যাত্রীদিগের শ্বরণার্থ পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত সেতুয়াদিগের এই তীর্থস্থানে প্রাত্তর্গাব অধিক দেখা যায়। যে সকল যাত্রীদিগের
প্রাতন পাণ্ডা আছে, তাহারা তাহাকেই অন্তেখণ করিবেন, আর যে সকল
ন্তন যাত্রী তাহাদের নৃতন পাণ্ডা করিতে হইবে, তাহারা বেণীঘাট
পৌছিয়া ইচ্ছামুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিবেন, কিস্তু তীর্থ তীরে কার্য্য
করিবার পূর্ব্বে কিরূপ টাকা দিতে হইবে ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন,
নচেৎ পাণ্ডাগণ প্রথমে মিষ্ট্রবাক্যে তুই করিয়া পরে অধিক হারে টাকা
আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পশ্চিমে যত তীর্থ আছে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রীদিগকে পাণ্ডাদিগের নিকট অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, কিস্তু
দেখিতে পাণ্ডয়া যায় যাহার। পূর্ব্বে টাকার মীমাংসা করেন, তাঁহাদিগকে
আর বিরক্ত হইতে হয় না।

ষ্টেশনের অনতিদ্বে ধর্মশালা আছে, যাত্রীগণ তথার স্থথে থাকিতে পারেন, কিম্বা যাহারা ধর্মশালার থাকিতে অনিচ্ছুক তাহারা স্বয়ং একটী ভাল পল্লী দেখিয়া বাসা ভাড়া চুক্তি করিরা লইবেন, কিন্তু সেতুরাদিগের মিষ্ট বাক্যে কথনও পাগুদিগের প্রদন্ত বাসার যাইবেন না—যদি যান, তাহা হইলে নিশ্চরই তাহাকে শেষে মনন্তাপ করিতে হইবে অর্থাৎ পাগুরো বাসাভাড়া লইবেন না সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে উচ্চহারে আদার করিবেন।

চক্ হইতে সোজা যে পাকা বাঁধা রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা দিয়া আড়াই ক্রেণি গমন করিলেই বেণীঘাট পৌছনা যায়, তথায় অসংখ্য প্রামাণিক, গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত দ্বিজ্ন ও ভিক্ষুকগণ যাত্রীদিগকে বেষ্টন করিবে এবং ঘাটের তীরে পাগুগণ নিজ্ব নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া নিজের দথলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়াইয়া দথল করিয়া বিদিয়া আছেন এই সমস্ত দেখিতে পাইলেই বেণীঘাট জানিতে পারিবেন।

এই বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়। পিগুদানের পূর্ব্বে মন্তকমুগুন করিতে হয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র অঙ্গুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্ত্তণ করিয়া দিলেই হয়। এই মুগুনের ফলে শরীরস্থ জাবতীয় পাপরাশি লয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ আছে যে—

প্রব্নাগে মুড়িন্দে মাথা। পাপী যা যথা তথা॥

প্ররাগ তীর্থ তীরে মন্তক মুগুন করিলে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি লয়

হয়। এথানকার নিয়ম এই, যে প্রামাণিক ক্ষোর করাইবে যে ব্যক্তি যেরপ কাপড় পরিধান করিয়া ক্ষোর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহাকে সেই কাপড় থানি দান করিতে হইবে, উহাই তাহাদের প্রাপ্য, অতএব এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিবেন।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সন্ধমস্থলকে প্রায়াগ বা তিবেণী বলে। এই সঙ্গম স্থলে ব্রাহ্মণ দারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিলে অধিক ফল-লাভ হয়। সন্ধমস্থানের উপরিভাগে এলাহবাদ-তুর্গ বিরাজমান।

এলাহাবাদ-তুর্গ বহুপুর্ব্বে হিন্দু রাজার দ্বারা নির্দ্মিত হইয়াছিল, মধ্যে ধ্বংশ হইয়া প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ঠ থাকে। আকবর বাদসা পুনরায় ইহা নৃতন করিয়া নির্মাণ করেন; তিনি সদাশয় ও হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, সেই পুণ্যাত্মার আদান প্রদান, ক্রিয়া কর্ম যাহা কিছু সমস্তই হিন্দুদিগের সহিত মিলিত, তিনি হিন্দুদিগকে বিশ্বাস কৰিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ পদ সকল প্রদান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন হিন্দুকে কথন কোনরূপ মনন্তাপ পাইতে হয় নাই, তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দু ও মুসল-মানদিগকে একই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন, এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিত ও বলিত যে আকবর বাদ্যা হিন্দু ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি শাপগ্রস্থ হইয়া মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন। যে তুর্গ আমরা একণে দেখিতে পাই, উহা হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ এই তিন যাতীর স্বেচ্ছামত নির্মাণ হইয়াছে। ভারতের কত দেশ কত রাজ্য ধ্বংশ হইল কিন্তু এলাহাবাদ-তুর্গ অভাপি নৃতন কলেবরে বর্ত্তমান আছে। কেলার মধ্যে পাতালপুরী আছে। তথাম এক অক্ষয়বট 📽 শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রত্যেক যাত্রীকে তুই পয়সা কর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তুর্গের অদূরে আকবর বাদসার রাজধানী বর্ত্তমান আছে। প্রয়াগ একার পীঠস্থানের মধ্যে একটা পাঠস্থান। এখানে দেবীর দক্ষিণ অঙ্গের দৃশটা অঙ্গুলি পতিত হওরার "আলোপী" নামে বিরাজ করিতেছেন। আলোপী দেবীর মন্দিরের চতুর্দিকে ব্রাহ্মণগণ স্থমধুরস্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মধ্যে এক বৃহৎ তাম্রসিংহাসনোপরি "মা আলোপী দেবী" বিরাজ করিতেছেন।

আলোপী দেবীর মন্দিরের কিষৎ দুরে রামঘাট ও শীথাকুগুঘাট দৃষ্টি-গোচর হইবে। সন্নিকটেই রাজা বাস্ক্রকীর ঘাট ইহা ভোগবতী ঘাট নামে প্রাসিদ্ধ আছে। এই ঘাটটী নগরের মধ্যে প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "রাজা বাস্ক্রকী" একটী বাঁধাঘাটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মন্দিরটি একটী বৃহৎ আকার সর্পের দারা বেষ্টিত আছে।

বাস্থকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন, কথিত আছে পূণ্-ব্রহ্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন সময়ে বনবাসকালীন এই ঘাটের উপর এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গরাজকে পূজা করিলে কোটী শিব পূজার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার নাম শিবকোট নাম হইয়াছে।

ঝুঁখী (প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ) কম্বলা, শশুর ও ভোগবতীর মধ্যস্থলে প্রজাপতির বেদী বর্ত্তমান। এই স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ ও নূপতিগণ ভূরি ভূরি বজ্জ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সময়ে এই স্থান পার হইয়া কিছুদূর যাইলেই তাঁহার মিতা গুহক্চ গুলের সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, এই স্থান পরম তীর্থস্থান বলিয়া গণনীয়। বেণীঘাট হইতে কিয়দ্ধুর উত্তর-পশ্চিমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম পথে শ্রীশ্রীবেণীমাধ্বজীউর মন্দির। এই বেণীমাধ্বজীর নাম অনুসারে বেণীঘট নাম হইয়াছে।

প্রয়াগতীর্থ প্রতিপদে অশ্বনেধ যজ্ঞের ফলদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভিক্তিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে প্রয়াগ দর্ণন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে মান করেন তিনি নিম্পাপী হইয়া স্থথে দিনাতিপাত করিতে পারেন, কেননা যেস্থানে নিয়ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্, দিক্পালগণ, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মধিপণ, নাগগণ, স্থাপ্রণ, সিন্ধসগরগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ ও ভগবান্ শ্রীহরি এবং প্রকাপতি অবস্থিতি আছেন।

প্রমাণে তিনটি অমিকুগু আছে। তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঞ্চাযোগ প্রবাহিত হইমাছে, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া থাকেন। সেইস্থানে দেব ও যজ্ঞ মূর্ত্তিমান হইমা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাদনা করিতেছেন এই নিমিন্ত প্রয়াগ ত্রিলোকপূজ্য পূশ্যতমরূপে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। এই প্রয়াগতীর্থে হরিনাম সন্ধীর্ত্তন অথবা গাত্রে গন্ধামৃত্তিকা লেপন করিলে, সকল পাপ মোচন হইমা থাকে; মন্ত্র্ম্যমাত্রেই এই তীর্থে গমন করা উচিত।

এলাহাবাদ যমুনাতীরে যে লোহনির্মিত সেতু আছে উহার শিল্পকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে, ঐ সেতু তিন ভাগে বিভক্ত, উপর দিয়া রেলগাড়ি যাতায়াত করিতেছে, মধ্যে মনুষ্যগণ এবং নিম্নভাগে জলযান সকল গমনাগমন করিতেছে ইহার নির্মাণকারককে প্রশংসা করিতে হয়।

বিশ্রাম বেদী। এই প্রস্তর-নির্দ্ধিত বেদী নির্দ্ধাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত টাকাই ব্যায় করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এই বেদীর নিকটেই থাছিল্দ্ মেমোরিয়াল। উহার ঘরের ভিতর কি চমংকার। ইহার অনতিদ্রে খদ্রুবাঘ ও ব্যামদ্জিদ্। এই উত্থানের চহুর্দ্দিকে অত্যুক্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত হইলাম এলাহাবাদ কেল্লা প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল মসলা অবশিষ্ঠ থাকে সম্রাটপুল্ল খসরুর আজ্ঞা-অন্থলারে সেই মদলায় এই উত্থানের চহুর্দ্দিক বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নাম অন্থলারে এই উত্থানের নাম খদরুবাঘ হইয়াছে। এই মনোহর উত্থানে প্রবেশ করিতে হইলে মধ্যে যে একটি বৃহৎ ফটক আছে উহারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিতরে উপস্থিত হইলে কোন্টী রাথিয়া কোন্টী দেথিব এইরূপ মনে হইবে এইসকল দেথিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের



নাসন্ত্রণ, স্থপর্ণনপ, দিরসগরগণ, গ্রহ্মরণণ, ক্ষ্মরাগণাড় ভগ্যান্ শ্রাহরি এবং প্রভাপতি অবস্থিতি আচেন।

প্রায়াণে তিনান অধিকৃত আছে। তারধ্য দিয়া সরিষরা গলাগোগ ক্লাহিত হইয়াছে, তালকৈই ঋষিগণ প্রকাগ বলিয়া পাকেন। সেইস্থানে দেব ও গল্প মৃত্তিমান হইয়া ঋষিগণের সহিত অক্ষার উপাদনা করিতেছেন এই নিমত্ত প্রয়াগ জিলোকপূছা প্রশাস্থ্যনেপ বিখ্যাত ও প্রেষ্ঠ। এই শুবাগভীত্থে হরিনাম সর্ক্ষালন ক্ষালন ক্ষালন ক্ষালন, কল সাংগ নেচন ক্ষালন ক্যালন ক্ষালন ক্য

্রলাহারাদ যদুনা গীনে প্রাক্তি ক্র ক্র বিল্পার্য্য ক্রিলে আক্র্যাধিত হুইনে হুইনে, চেন্দু প্রান্ধিয়া বিল্পার্য্য ক্রিলে। মন্ত্র্যাপ্ত করিলে। মন্ত

বিশ্রাম বেদী। এই প্রস্তর-নির্মিত বেদী নির্মাণ করিতে নালকনল মিছ নামক ক্ষানক হিন্দু ১৯ শেলরে কত টাকাই ব্যুব করিবাছেন তাহা বর্ণনাতীত। এই বেদীর নিকচে শুহলদ্ মেমাবিল্লা উহাব ঘবের ভিতর কি চমংকার। ইহার অনা শুল অস্করাম ও মুনামসজিত্। এই উ্তলানীর চচুদ্দিকে অক্সাক্ত প্রাচীর দাশ বেষ্টিত। অঘণত হইলাম এলাহাবাদ কেলা প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল মনশা অবশিষ্ট খাকে সম্রাটপুত্র থসকর আজ্ঞা-ভাষার হই মসলায় এই উল্লেখ্য চচুদ্দিক বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নাম অনুসারে এই উল্লেখ্য নাম থসকবাম ইইয়াছে। এই মনোহর উল্লানে প্রবিশ্ব করিতে হইলে মধ্যে যে একটি বৃহৎ ফটক আছে উহারই ভিতর দিয়া ক্রাক্তে হন, ভিতরে উপস্থিত হইলে কোন্টা রাথিয়া কোন্টা ক্রেম্বিৰ এইক্রপ মনে হইবে এইসকল দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের



লোকে যে বাদসার উপমা দেয়, তাহাদের সৌথিন পছন্দের নিমিন্ত। পদিমে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে পুলিশ কর্মচারিগণ এক নৃতন উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাত্রীদিগের নিকট পোটলা, তোরক দেখিলে কি আছে দেখিতে চাহিবে কিন্তু ক্রপামি পাইলেই আর কিছু বলেনা নচেৎ তাহার বাস্ক, পুটলি খুলিয়া দ্রব্যাদি নাট থাট করিয়া দেয়। এই নিমিত্ত যাত্রীগণ বাধ্য হইয়া তাহাদের খুসি করেন।

#### অযোধ্যা তীর্থ-দর্শন যাত্রা।

এলাহাবাদ টেশন হইতে আউদ রোহিলথগু রেলযোগে অযোধ্যা টেশন বা কৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যাঘাট নামক টেশনে নামিতে হয়। অর্থাৎ আযোধ্যা নামক টেশনে হইতে তীর্থঘাটের সরস্থ নদী তীরে যাওয়া যায়। অযোধ্যা নামক টেশন হইতে যাইলে তথায় একপ্রকার চারিচাকা বিশিষ্ট মায়্রষ্টানা গাড়িতে চাপিয়া কিয়া ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে প্রায় ছয় মাইল যাইলে এবং থানিক হাঁটা পথে যাইলেই তীর্থঘাটে পোছান যায়। কৈয়াবাদ রাঞ্চ লাইনে গাড়ি বদল করিয়া তীর্থঘাটে যাইতে হইবে এই চুইস্থানে চুই বার বোঝাই ও থালাসের মুটে থরচ এবং গাড়ীর অপেক্ষায় যতটুকু সময় নই হইবে সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যা টেশন হইতে পৌছিতে পারিবেন, অগচ নগরের অনেক বিষয় দেখিতে পাইবেন, লাভের মধ্যে এই হইবে।

অযোধ্যা হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান এমনকি অযোধ্যা তিলোক-বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমস্ত। এই অযোধ্যা নগরে দশ সহস্রকোটি তীর্থ বিরাজিত আছে। দেশাস্করে থাকিয়াও যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অযোধ্যা তীর্থে যাইব এরপ মনে করেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি সমন্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইরা অন্তিমে স্বর্গে পূজিত হইরা থাকেন। স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই হউন আজন্ম যে যত পাপ করুক না কেন একবারমাত্র সরয় নদীতে স্নান করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইবে যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় ভক্তি পূর্বক এই তীর্থস্থানে শ্বাদশ রাত্রি বাস করেন তিনি যাবতীয় বিজ্ঞানল প্রাপ্ত হন। পূর্ণব্রক্ষ শ্রীরামচন্দ্রের রূপায় এস্থানের মহিমা কত ?

অবোধ্যা নগবের রামকোট নামক স্থান, গ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজধানী। এখানে রাজা দশরথের বাটীতে যে একটি বেদী আছে, প্রবাদ যে গ্রীরামচন্দ্র ঐ বেদীর উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাত্রীরা তথায় গমন করিলে ঐ বেদী প্রদক্ষিণ করেন, বেদীর সন্ধিকটে একযোড়া জাঁতা ও একটী উনান দেখিতে পাওয়া যায় কথিত আছে গ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিলে ঐ উনানে রম্মই হইয়া বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল এবং ঐ জাঁতায় চাউল ভালা হইয়াছিল। অত্যাপি যাত্রীরা দেখিতে পাইবেন।

অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভক্ত হন্তমানজীর সমাদর অধিক,
প্রাভু ভক্তেরই মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন যেরূপ হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ
এবং তাহার শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত যে জন। এথানে হন্তমানজী একটি উৎকৃষ্ট
মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ঐ মন্দির মধ্যে একটি ভাল চাঁদোয়ায় এবং
একটী মূল্যবান ছাতাতে স্থশোভিত আছে, অযোধ্যার গ্রামমধ্যে প্রবেশ
করিয়া প্রথমেই নগররক্ষক বীর হন্তমানের স্তব ও পূজা করিতে হয়।

অবোধ্যা তীর্থে গমন করিয়া প্রথমে সর্যুতীরে, তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সঙ্গন্ন করিয়া স্থান, তর্পণ, দান করিয়া শ্বামিদিগের এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে অর্চনা ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই তীর্থতীরে একটী গো দান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চন্ন হইয়া থাকে। সর্যু নদীতে, রামঘাট ও ফর্গঘাট নামে তুইটী উৎক্লপ্ত ঘাট আছে। রামঘাটের সদৃশ ঘাট পৃথিবী মধ্যে আর আছে কি না জানি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে

যথন রামায়ত সাধুগণ এই ঘাটে বসিয়া মধুর রামনাম উচ্চারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ করেন উহা শ্রবণ করিলে মনে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। নগর-বাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধূপ দীপ জালিয়া যখন "রাজা রামচক্র কি জয়" শব্দে শঙ্খবনি করেন সেই সময় হাদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে, যিনি উহা একবার দেখিয়াছেন বা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই সেই মধুর নামে মজিবেন সন্দেহ নাই। নগরবাসীদের মধ্যে রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যার রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত একটা শিব ও একটা কালীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন, এতদ্বিল এথানে যত দেবালয় সমস্তই রামলীলাময় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে আদিরা যাত্রীরা নাধ্যাত্মসারে দান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন এইরূপ করিলেই বহু পুণ্য লাভ হইবে। সরষ্তীরে শ্রীলক্ষণের স্বর্ণময় মূর্ত্তি ও তাঁহার কেল্লা দর্শন করিবেন।

প্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হন্মানজীর দর্শন করিবেন তৎপরে জ্রীরাম রঘুবীর সন্ধিনানে গমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে মনোমত প্রার্থনা কয়িয়া সেই ভগবানের পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। তাহার পর ঐ জ্রীমন্দিরের পশ্চান্তাগে একটা গৃহে জ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত, শক্তম্ম এবং লক্ষ্মীক্ষাপিনী সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও স্মগ্রীব, বিভীষণাদি লোকপালগণের পূজা ও দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদুরে বিশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর দর্শন করিবেন, তথায় একটী কৃপ দেখিতে পাইবেন, ঐ কুপের নিকট জ্রীয়ামচক্র বাল্যকালে জ্রাত্বগণ সহ ক্রীড়া করিতেন।

অনস্তর শ্রীরামজননী ভাগ্যবতী কোশল্যাদেবীর অর্চনা করিয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিয়া দশরথের পূজা করিবেন, তৎপরে শ্রীরাম, লক্ষ্ণা, ভরত ও শত্রুত্ব চারি অবতারের স্মৃতিকাগৃহ, স্বর্গনার, অখ্যেধ-যক্কস্থান, মণিপর্বত, সুগ্রীবপর্বত, কুবেরপর্বত, হুমুমানকোট এবং সুরুষ্ট্রীর্থতীরে

١,

আদিয়া রাম লক্ষ্ণাদির ঘাট সকল দর্শন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। রামকোট ঘাইবার সমন্ত্র পথিমধ্যে তেঁতুলরুক্ষশ্রেণী শ্রীরাম-শোকে নতশির করিয়া যাত্রীদিগকে মনবেদনা জানাইবার নিমিন্ত দণ্ডায়মান আছে, এবং রাম-দৈন্ত কপি বানরগণ তথান্ব শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষ্ণান্ত কাতর হইয়া যাত্রীদিগের নিকট থাবার ভিক্ষা করিতে আদিবে সেই সকল দেখিলে কত আমোদ অন্তর্ভব করিবেন, এই কপিদৈন্তকুলের সংখ্যা নগরে অধিক থাকান্ত্র নগরবাদী ও যাত্রীদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ তাহারা তাহাদের রাজা রামচন্দ্রের অদর্শনে অরাজকতা মনে করিয়া যাত্রীদিগের সর্কম্ব লুটপাট করিতে ক্ষিত হয় না।

কাল প্রভাবে অযোধ্যায় অনেক প্রাচীন কীর্ন্তিই ধ্বংশ হইয়াছে।
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি এখানে সাড়ে তিনশত দেবালয়
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং জঙ্গল কাটাইয়া অনেক প্রাচীন দেবালয় উদ্ধার
করিয়াছিলেন তথাকার বৃদ্ধ অধিবাসীদের নিকট এইরূপ শ্রুত\*হওয়া যায়,
কিন্তু হায়! কালপ্রভাবে সমস্তই লুগুপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে কেবলমাত্র
ত্রেশটী দেবালয় বিত্যমান আছে!

এখানে জনক মহর্ষির কৃপে স্নান, তর্পণ করিতে হয় এবং ঐ কৃপের জল সামান্ত পান করিতে পারিলে বহু পুণ্য লাভ হয়, এই নিমিত্ত ভক্তগণ পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় পূর্ব্ব প্রথামুযায়ী সমস্ত পালন করেন। যে ব্যক্তি অযোধ্যায় বাস করিয়া য়ৢয়ৢয়্বথ পতিত হয়, স্থান মাহায়্মাগুণে তাহাকে আরপ্রক্রেরের জালা ভোগ করিতে হয় না। যে স্থানের এত মহিমা যথায় হয়ং ভগবান লীলাবশে রামরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে স্থুখী করিবার নিমিত্ত স্বীয় লক্ষ্মী-স্বরূপা গর্ভবতী সীতাদেবীকে অকাতরে বনবাস দিয়াছিলেন সে স্থানে কেহ কথন পাপ কর্মে মতি করিবেন না, এথানকার স্বাস্থ্য এবং জল বায়ু অতি উত্তম কোন ব্যক্তিকে ক্লশ দেখিতে পাওয়া য়ায় না, ম্বত য়্বয়্ম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া য়ায়।

শ্বীরামনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরাম্চন্দ্রের উদ্দেশে কোন ব্রত করেন তিনি কোটী স্থাগ্রহণকালীন গলামানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ঐ তিথিতে যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে উপবাদ, রাত্রিজাগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পন করেন তাহার নিঃ দেশহে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। রামনবমী পুনর্বস্থ নক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্বকামদায়িনী এবং মধা্যহ্রব্যাপিনী হইলে মহা পুণ্য-দায়িনী হয়।

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম প্রায় তিন মাইল পথ। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র বনোগমন সময়ে তদীয় ভ্রাতা ভরত শ্রীরামপাতুকা চিহ্ন স্থাপন করতঃ যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা দর্শন করিলে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইবে।

অযোধ্যা নগরে প্রতিবংসর শ্রাবণমানে শুরুপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে মনিপর্কতোপরি এক মহামেলা হইয়া থাকে। এই মেলাস্থানে অপরাক্ত্রকালে নগরের যাবতীয় দেবালয় হইতে দেব দুর্ভ্তি দকল স্ক্রসজ্জিত করাইয়া মহাসমারোহে এই মেলাস্থানে এক ত্রিত করা হয়, তথন এই জনশৃত্র পাহাড়ও নিকটস্থ পল্লীসকল, সেইসকল দেবতাদিগের শুভাগমনে এক অপূর্ব্ব জীপারণ করে। সেই সমারোহে হস্তী, উট, ঘোটক, বৃক্ষ সকল নানাসাজে সজ্জিত হইয়া এবং বিবিধপ্রকারে গীত বাছা নাচ প্রভৃতি আমোদজনক ক্রিয়া করিত্রে করিতে নিজ নিজ দেবালয় হইতে শ্রীরামচক্রের গুণগান করিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই মেলা দর্শন করিবার নিমিত্ত কত স্বুর্বদেশ হইতে যাত্রী সকল আসিয়া পরিপূর্ণ হন এমন কি তথন সেই মনিপর্ব্বত ও চতুর্দিকে ক্রোশব্যাসী স্থানে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না, মেলায় আসিয়া ভক্তগণ এই মনিপর্ব্বতের শিথরদেশে মন্দির মধ্যে শ্রীপ্রীরাম-দীতার নবজলধর পিতাম্বর শ্রীমৃর্তিরয় দর্গন করিয়া জীবন সার্থক করেন। আমরা সৌডাগ্যক্রমে সেই মেলার সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম স্তর্বাং আমাদের অদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব মেলা দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। অযোধ্যায় তীপ্

সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় এবং এইস্থান ত্যাগ দেরিবার পূর্ব্বে স্বীয় পাণ্ডার নিকট স্বফল লইতে হয়।

य प्रकल जुक राजीशंश रिनियांत्रभा जीर्थ मर्गन कतिएं रेक्षा किंदिरान. তাহাদিগকে এইস্থান হইতে গো-শকটে বা মানুষ-টানা গাড়ীর সাহায্যে সাত ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তথায় দধিচীমুনির আশ্রম আছে বুতান্থর সংহার সময় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ সেই পুণ্যাত্মার নিকট বজ্র নির্মাণ জক্ত অস্থি প্রার্থনা করিলে মুনিবর কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি নিজ অস্থি তোমার উপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি কিন্তু আমার কিছুদিনের জন্ম অবদর প্রদান করিতে হইবে; আমি একবার তীর্থ সকল পর্যাটন করিব, কারণ অন্তাপি আমার সকল তীর্থ পর্যাটন শেষ হয় নাই এতৎ শ্রবণে দেবরাজ বত্রাম্বরের ভীষণ সংগ্রামের পরাজয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ভাবিত হইয়া দেবর্ষিকে বলিলেন, ঋষিবর! আর আপনার বুণা সময় নষ্ট করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের আবশ্যক নাই আমি একণে পুথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল নৈমিষারণ্যে উপস্থিত করিতেছি, এই কথা বলিয়া দেব-রাজ তীর্থ সকলকে সমাদরে আনয়ন করিলেন। দেবরাজের রূপায় নৈমিষারণ্যে সকল তীর্থ ই বিরাজমান, আছেন। তদ্বিন্ন এখানে একটি কুণ্ড আছে উহাকে পূর্বের ব্রহ্মকুণ্ড বলিত। শ্রীরামচন্দ্র রারণবধন্দনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, তাঁহার হন্তের দাগ কিছুতেই উঠে নাই তিনি ঐ কুতে প্রকালণ করিবামাত্র উঠিয়া যায় তদবধি তিনি এই কুণ্ডের নাম পাপহরণ কুণ্ড রাথিয়া এই বর প্রদান করেন, অতঃপর যে কোন পশী এই কুণ্ডে মান করিবে তাঁহার দর্ব্ব পাপ মোচন হইবে। এইস্থানে মহাবীর গরুড় গজ-কচ্ছপকে লইয়া আদিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আরও এখানে একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটা পীঠস্থান ললিতাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন।

#### কর্প প্রয়াগ।

গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। পিণ্ডার ও অলকনদীর সঙ্গমন্থল। এই সঙ্গমন্থলে স্নান করিলে বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। হরি-দ্বারের যাত্রীরা এই সঙ্গমন্থলে স্নান করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য এখানে একটি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দাতাকর্ণেরও একটা বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই দাতাকর্ণের নামান্থসারে ইহার কর্ণ প্রয়াগ নাম হইয়াছে।

# হরিদ্বার তীর্থ-দর্শন-যাত্রা।

অযোধ্যা হইতে হরিষার বা (হরোষার) যাইতে হইলে আউদ-রোহিলখণ্ড রেলযোগ্রে লকদার জাঃ নামক স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া হরোষার নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। স্টেশন হইতে প্রায় একমাইল বাঁধা পাকা পথ দিয়া তীর্থস্থানে যাইতে হয়। এখানে গাড়ি ঘোড়া একা বা আহারীয় কোন জব্যের অভাব নাই শীতঋতু ব্যতিত এখানে সকল সময়ই স্থথে থাকা যায়। রাস্তাঘাট পরিস্কার ও প্রশন্ত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

হরিন্বার গঙ্গাতীরস্থ একটা পরিত্র তীর্থস্পান ও ইহার চুইদিকে পর্বত শ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা , ঐ ত্রিধারা কঞ্চলে আসিয়া পৌছিয়াছে। পর্বতসমূহে অনেকগুলি বাস করিবার উপযুক্ত গুহা আছে। সাধুগণ ঐ গুহায় বাস করিয়া থাকেন ; এথানে অনেকগুলি মঠ আছে কিন্তু কোন গুহুত্বকে তথায় বাস করিতে দেখা মায় না, কথিত আছে

#### তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী।

হরিবার স্বর্গের বারস্বরূপ। কাশীর অবিমৃক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বাধাণিনী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, হরিবারে মা ভগবতীর রুপায় সেইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ববালে স্থ্যবংশে ভগীরথ নামে মহাতেজোময় ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ সগরনন্দনগণ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া ক'পিল-মুনির ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হন, রাজা ভগীরথ ইহা অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষ এই স্থির করিলেন যে, যাঁহারা ব্রহ্ম-শাপাগিতে দগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্রিমার্গগামী "গঙ্গা" ব্যতিরেকে আর কে ত্রিদিবধামে লইয়া যাইতে সম্থ হইবে। সেই জলরূপিণী শিবাত্মিকা গঙ্গাই আমার পরম শক্তি, কেননা তিনি ত্রিশক্তিরূপিণী, করুণাময়ী, সুখায়ক কৈবলাস্বরূপা ও ওদ্ধধশ্মস্কর্পিণী। আমি বিশ্বরক্ষার্থে সেই পরমব্রক্ষাস্বরূপিণী জগন্ধাত্রী দেবীকে লীলাবশে মস্তকে ধারণ করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব; এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অমাত্যকরে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক পিতামহগণের উদ্ধারার্থ নাগাধিরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর তপস্থায় মনোনিবেশ করিলেন; কারণ কথিত আছে যে হর-পার্বতী ও গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্রে বিভামান আছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষার্থ দমস্তই স্ক্রমারে গন্ধায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; দেই গন্ধাদেবীর আরাধনার ফলে রাজা ভগীরথ তাঁহার পুর্ব্বপুরুষগণকে ত্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ-হইয়াছিলেন। বহিঃস্থিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মরূপ জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহুস্থ হইয়াও জাহ্নবীতে অধিষ্ঠান করিতেছে। কলিযুগে যাহাদের চিত্ত কলুষিত, যাহারা পরদ্রত্য গ্রহণে রত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন, একমাত্র গঙ্গা ব্যতিরেকে তাহাদের আর উপায় নাই। "গলা" "গলা" এই নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষ্মী-সদৃশী অলম্মী হঃস্বপ্ন ও ছন্ডিস্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্ত্যাম্ব-



সারে নালা ইহলোক ও পরলোক উভয়েই ফলদাজী। কলিয়ুগে ২জ্ঞ, দান, তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গা সেবার তুল্য নহে। যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর অর্চনা না করে, তাহার কুল, যজ্ঞ, তপস্থা সকলই রুথা হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাই মোহিত হইয়া গঙ্গাকে সামান্ত নদীর ভুল্য বিবেচনা করেন।

মহারাজ ভগারথের রূপায় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে পার্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতল-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল; সেই স্রোতগামী গন্ধার দৃষ্ঠ অতি মনোহর। এখানে গন্ধার ছইটী ধারা আছে, পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ সকল বিভামান আছেন। এখানে ব্ৰহ্মকুণ্ড ও কুশাবৰ্ত্ত নামে যে ছুইটা ঘাট আছে তথায় তীর্থ-পদ্ধতি-অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া স্থান করিলে ভাগী-রথীর রূপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কৈলাসের হিমালয় পর্বতের গোমুখি হইতে অবতরণপূর্ব্বক গঞ্চা হরিদ্বারে আসিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত হরিন্বারকে স্বর্গন্বার বলে এবং এইস্থানকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে। এই তীর্থতীরে একটা গোদান, অন্নদান করিয়া দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার বিষ্ণুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অনতিদুরেই কুশাবর্ত্ত <del>ছাট কিহুত্মোন। এথানে জনৈক ঋষি যোগ সাধন করিতেছিলেন, সেই</del> সময় গঙ্গাদেবী হিমালয় হইতে স্রোতগামী হইয়া অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার কুশ সেই স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যান, ধ্যানভঙ্গ মুনি নিজ কুশ দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন; তথন ভাগীরথী ষ্ষ্টচিত্তে ঋষির নিকট আসিয়া তাঁহার কুশ প্রত্যার্পণ করিয়া এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত রাথেন এবং এই বর প্রদান করেন, যে কেহ এই ঘাটে ৩৪ চিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তিনি পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই ঘাটে অত্যস্ত বড় বড় মৎশু দেখিতে পাওরা যায়। তীর্থস্থানের মংস্ত বলিয়া কেঃ ইহাদের প্রতি অত্যাচার क्द्र नो। योबीया এथान् जानिया मश्चिम्निक नानाश्चनात्र जाहादीय

দ্রব্য প্রদান করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অহুভব করেন এথানেও বানর আছে।

প্রথমেই শ্রীসর্ক্রাথদেবের মন্দির, তৎপরে ভৈরবদেবের মন্দির, চাহার অনতিদ্রেই মায়াদেবীর মন্দির। এই মায়াদেবীর পূর্কদিকে নীলগিরি পর্ক্বত, পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর, পিছোড়নাথ এবং উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা। মায়াদেবী ত্রিমন্তক চতুত্ জা তুর্গামৃত্তি। ইহার হল্তে ত্রিশূল ও নৃমুগু দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিষারের চতুর্দ্ধিকেই পাহাড় বেষ্টিত ভীমগড়ে যে কুণ্ডে পাওবদিগের শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ডেও অত্যন্ত মংশ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে রেল লাইন পাহাড়ের মধ্য ভেদ করিয়া গমন করিয়াছে—উহা দেখিলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণের বৃদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে যে মন্দির আছে, তথার বিষ্ণুপদ-চিহ্ন ও গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়।

চণ্ডীর পাহাড়। কুশাবর্ত ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ দ্রে এক পর্বতোপরিভাগে শিথরদেশে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ মন্দির; মধ্যে মা-মণ্ডীক্রা-দেবী বিরাজমান। এই পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলে গন্ধার নীলধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হরিষার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গন্ধার তীরে কগ্রল। ধর্মাত্মা বিত্বর এই স্থানে যোগসাধন করিতেন। এথানে মধ্যম পাগুব ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে তাহার চুর্জন্ম গদা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তর আরুতি প্রকাণ্ড গদা অভাপি বর্তুমান আছে।

হরিম্বার হইতে কঞ্চল যে পাকা রাস্তা আছে উহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এখানে গঙ্গার ত্রিধারা সন্মিলিত হুইয়াছে,—সঙ্গমস্থানে জলের বিস্তার অত্যন্ত অধিক, এই সঙ্গমস্থানে অবগাহন করিলে পূর্বজন্মের সকল

পাপ নাশ এবং অন্তিম সময়ে গঙ্গাদেবীর রূপায় স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। এই স্বামস্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই দতী, গতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় রোষভরে শূলপার্ণি সেই যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণে দক্ষেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সীতাকুণ্ড আছে উহা দর্শন করিতে হয়, পর্বতের উপরে বেদী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল অন্তাপি প্রোথিত রহিয়াছে, এখানে আরও অনেক দেবালয় বর্ত্তমান আছে; এস্থান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। य नकन यां की क्षीरकम ও नष्ट्रमन्द्रशाना वा नम्प्रन्द्रशाना नर्मन क्रिंड ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এই স্থান হইতে যাত্রা করিবেন, যগুপি ঘোড়ার-গাড়ী করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হরিষার হইতে ঘোড়ার-গাড়ী কঙ্মল ও হৃষিকেশ যাওয়া আসার ভাড়া চুক্তি করিবেন, চারি পাঁচজন যাওয়া যায়, এইরূপ একখানি গাড়ীর ভাড়া ৫১ টাকা লাগে। আমরা যাহাঁদের সহিত গিয়াছিলাম তাহাদের সমস্ত তীর্থস্থান জানা না থাকায় অধিকাংশ তীর্থ দর্শন ঘটে নাই, অথবা যাহা দর্শন করিয়াছি উহাতে কত কঠ, কত অধিক ব্যন্ন করিয়া দর্শন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত ; সেই ভুংগে এই পুস্তকের সৃষ্টি, এই পুস্তকথানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের কত উপকার হইবে তখন বুঝিতে পারিবেন।

হরিষারের ছুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তল্রোত (সপ্তধারা)। ইহার নয় ক্রোশ উত্তরে "হৃষীকেশ" সপ্তর্মিত্তলীর তপস্থার স্থান অভাপি বর্ত্তমান আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ষণঝোলা। তথায় লক্ষণ ( অনস্তদেব ) বিদিয়া তপস্থা করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে গঙ্গার উপর সেতু আর্ছে, উহা পার ছইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে হয়। যাহারা উপরোক্ত এই কয় স্থানে পমন করিবেন, তাহারা হরিষার হইতে স্থফল লইয়া যাত্রা করিবেন।

# দিল্লী নগরের শোভা দর্শন-যাত্র।

হরিদার হইতে কুরুক্ষেত্র যাইতে হইলে দিল্লীতে গাড়ী বদল কারতে হয় অতএব হরিদার হইতে দিলীতে যাইবেন, কেননা যে দিলী পর্যায়ক্রমে হিন্দু মুসলমান এবং ইংরাজ-জাতির রাজধানী হইয়াছে। যে নগর পাওবদিগের ইক্সপ্রস্থ বলিয়া কথিত, যে ইক্সপ্রস্থে রাজা যুধিষ্টির ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে রাজ্যে রাজস্থয়জ্ঞ হইয়া ত্রিভ্বনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, যে দিল্লী নগরে ভ্বনবিখ্যাত কুতবমিনারের তুলনা রহিত, যে দিল্লী নগরে সম্রাট বাদসাহগণ মনের স্থথে স্থানর স্থান্দর মস্বাজিন অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া নানাপ্রকার স্থভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে বাদসাদিগের বিচার-গৃহ, বিলাস-ভবন, নাট্যশালা ভজনাগার, স্নানাগার প্রভৃতি অন্তাপি দিল্লীফোর্টের মধ্যে যমুনাতীরে দেদিপ্যমান রহিয়াছে, যে দিল্লী সহরে এক্ষণে গ্যাস, জলের কল, ট্রামগাড়ী, এক্কাগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও বৃহৎ বৃহৎ স্থানর কার্ককার্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইয়া কত শোভা বিদ্ধিত করিয়াছে, যথায় পুলিশকোর্ট জজকোর্ট ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্রক সমস্তই বর্ত্তমান আছে, সেই সহর তুই একদিনের জন্ম একবার নয়নগোচর করিয়া স্থাক্বভব করিতে ইচ্ছা হয় না কি ?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবকে যে পাণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত ও ভাগপত নামক চুইথণ্ড জমী অন্তাপি বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট তিনথণ্ড জমী যমুনাগতে লীন হইয়াছে। এইস্থানের চতুর্দ্ধিকে গড়বেষ্টিত পুরাতন কেলা ছিল; ঐ কেলাটী মুসলমানদিগের কৌশলে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহা পুর্বে হিন্দু রাজার কেলা বিলয়া কিছুমাত্র চিনিবার আশা নাই।



मिलीत क्यायून यम्किम्।

ছমান্ত্রন মস্জিদ নামে এক্ষণে যে স্থান বিখ্যাত, অবগত হইলাম ঐ স্থান পূর্ব্বে ত্তীয়-পাওব মহাবীর অর্জুনের তুর্গ ছিল। আর সেরসার নামে যে রাজবাটী দেখিতে পাইবেন ঐ স্থান পাঞ্পুত্রগণ নারায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাস কর্তৃক পুরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু রাজস্থয়-যক্তস্থানের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ অবগত হইলাম যে, সেই যক্ত স্থানেই দিল্লী সহর নির্মিত হইয়াছে।

যে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন. সেই ঘাট অভাপি বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে উহা আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত আছে। বাদদা দেরসা এই নগরের নাম পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজ নাম অমুসারে ইহার সিয়ারগড় নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট সে নাম শ্রুত হওয়া যায় না, অভাপি সকলে সেইস্থানকে ইন্দ্রপথ বলিয়া থাকে। ঐ কেলার চারিদিকে গড় এবং যমুনা নদীর সহিত সংলগ্ন আছে। এইস্থানে বাদসাদিগের বিলাস-ভবন, বিচার-গৃহ, স্নানাগার, মস্জিদ, আশ্চর্য্য আশ্র্র্য্য স্থল্পর মারবেল পাথরের উপর হিরা, মাণিক, মুক্ত এবং সোণা রূপা প্রভৃতির সংযোগে এই রাজ বার্টীর সৌন্দর্য্য অতি মনোহর, ইহা নয়নগোচর হহলে আত্মহারা হইতে হয় ; একণে এই গৃহের মূল্যবান পাথর সকল অপহৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, না জানি যথন ঐ স্থান মূল্যবান পাথরসংযুক্ত ছিল, তথন ইহার সৌন্দর্য্য কত অধিক ছিল। এই কেল্লা একণে ইংরাজ-দিগের অধিকত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে চারিটা গেট আছে, তথায় ইংরাজ-সেপাহিগণ অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কেল্লার ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অমুমতি লইতে হয়, তাহারাও প্যালেস দেখাইবার নিমিত্ত বিনা আপত্তিতে পাশ দিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পাশ লিথিয়া থাকেন, তাহাকে হুই আনা পয়সা দিলে শীঘ্ৰ পাশ পাওয়া যায়। ভুলুরাজার রাজত্বকালে তাঁহার নাম অন্মসারে এই নগরের নাম मिली श्हेत्राट्ड।

লালকোট।— ইহা দিতীয় অনক্ষপাল নির্মাণ করেন; ইহান পরিধি আড়াই মাইল ষাট ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং চহুর্দিকে গড় বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্ত্তমান আছে, ইহাতে অনেকগুলি গেট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের গেটকে "রণজিৎ গেট" বলে।

অনঙ্গপাল দিঘী।—লালকোটের নিকট এই বৃহৎ দিঘী বর্ত্তমান আছে, ইহা ১৬৯ ফিট লম্বা এবং ১৫২ ফিট গভীর ; দিতীয় অনঙ্গপাল এই বৃহৎ দিঘী প্রস্তুত করেন, তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে মহামাদঘোরী দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় রাজা সপরিবারে এই অজেয় লালকোট নামক হুর্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন, অভাপি সাধারণে ঐ কেলাকে "রায় পুণীরাজের কেলা" কহিয়া থাকে।

কুতৃব মিনার :— সমাট কৃতব ইস্লামের রাজত্বকালে ইহার সৌলগ্য বৃদ্ধি ইইয়াছে। এই মিনার কোন হিন্দু রাজা তাঁহার কন্সা হর্য্য উদয়ের সময় ইহার উপর হইতে গঙ্গাদেবীকে দর্শনপূর্ব্বক উপাসনা করিবেন ভাবিয়া নির্মাণ করেন। মিনারের উত্তরদিকের হারগুলি হিন্দুধারের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে একটা ঘণ্টা আছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে হিন্দুনির্মিত বলিয়াই অম্নমান করিতে পারা যায়, কিন্তু মুসলমানদিগের কৌশলে মিনারকে হিন্দুনির্মিত বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। মিনারের পাঁচ থাক ক্রমান্তরে লাল, সাদা এবং রক্তবর্ণ মারবেল পাথরের নির্মিত দেখিলে আশ্চর্যাধিত হইতে হয়।

ইহার উচ্চতা ১৫২ হাত এবং পরিধি প্রায় ৯৮ হাত আছে। মিনারে বিবিধ রক্ষের যে পাঁচটা থাক আছে উহা পাঁচটা কুঠারিবিশিষ্ট, এই কুঠারি-গুলির মধ্যে কোনটা কোণবিশিষ্ট, কোনটা আর্দ্ধ চক্রাকার, কোনটা বা সম্পূর্ণ আর্দ্ধ চক্রাকার, আবার কোনটা বা গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায়। মিনারের উপরে উঠিবার ৩৭৬টা ধাপ আছে।

দিল্লীসহরে আঙ্গর, কিচমিচ, পেন্তা, সরদাল, নাশপাতি, আপেল প্রভৃতি

নেওয়া সকল তাজা বৃহৎ এবং অল্পনুল্যে থরিদ করিতে পাওয়া যার। এখানে কতপ্রকার আশ্চর্য্য জিনিস আছে তাহা কত বর্ণনা করিব? অল্প সমন্ত্র থাকিয়া যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে তিনি সেইরূপই দেখিতে পাইবেন।

# কুরুক্ষেত্র তীর্থদর্শন যাতা।

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা করিতে হইলে ই, আই, রেলবোগে আধালায় উপস্থিত হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে থানেশ্বর নামক টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকপুজ্য, প্রাচীন, প্রশস্ত পরিত্র তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে গমন করিলে স্থানমাহাম্মাণ্ডণে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তিমে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বর্গে পুণায়াদিগের সহিত স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার তুলনা রহিত এই কারণবশতঃ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে এই পরিত্র নাম শুচ্চারিত হইয়া থাকে। এই দেবতুলা স্থানের বায়্বিক্ষিপ্ত ধ্লিরাণি ও হয়তকর্মাকে পরম পদ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, পরমপদ শ্রীহরির রূপা ব্যতীত এই স্থান দর্শন করা তুরহ। শ্রুদান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে রাজস্থ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত আছে। যে সকল ভক্ত শুর্নাচারে ভক্তিপূর্ব্বক এইস্থানে বাস করেন, তাঁহাদিগের স্বরলোকে বাস করা হয়; পুরাণে এইরূপ ক্ষিত আছে। এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্কগণ, অপ্যরাগণ, যক্ষগণ ও পন্নগণণ সর্বদা আসিয়া এই তীর্থের সেবা করেন।

কুলন্দেত্রে অগ্নি-তীর্থ, অমৃতকুপ, অরুণা-সদম ( অরুণা ও সরস্বতীর সদম স্থানকে ) বলে । ইক্রবারি, ওঘবতী, ওশনস, কাম্যকবন, কোরের তীর্থ, কোশকী-সদম (কোশকী ও দৃষদ্বতীর সদম স্থানকে ) বলে । তৈজসতীর্থ, দিধিচীতীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, ঘ্যাতিতীর্থ, দেবীপাচন-তীর্থ, বিষ্ণুপদ-তীর্থ প্রভৃতি তীর্থ সকল প্রসিদ্ধ । বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটি বৃহৎ দিঘা আছে, ইহার চতুর্দ্দিক বাধান সোপানবিশিষ্ট, মধ্যস্থলে একটি চতুন্ধোণ দ্বীপ বর্ত্তমান, ঐ দ্বীপে যাইবার জন্ত উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছুইটী সেতৃ আছে । মহাবীর উরদ্ধত্বে এই দৃঢ় ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; ইহার পশ্চিম পার্শ্বে চক্রকুপ নামে একটা পবিত্র তীর্থ আছে, স্বর্যাগ্রহণকালে অনেক যাত্রী এই স্থানে আসিয়া স্থান দান ও শ্রাদ্ধ করেন । কুরুন্দেত্রের স্থাণুতীর্থ হইতে থানেশ্বর নাম হইয়াছে । এখানে অজাযুথ ঘাট হইতে রত্ত্বক্ষ পর্য্যস্ত ছ্য় মাইলের মধ্যে ৯১টা তীর্থ বর্ত্তমান আছেন । কুরুপাণ্ডবের রণভূমি, অভাপি ঐ রণস্থল রক্তবর্ণ বালুকাময়ী এবং মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব ভীমদেনের গদার চিচ্ছ মাত্র দেখিতে পাণ্ডয়া যায় । এই তীর্থেও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া স্বন্ধল লইতে হয় ।

# মথুরা তীর্থদর্শন-যাতা।

কুরুক্ষেত্রের থানেশ্বর ত্রেশন হইতে এম্, এম্, রেলযোগে মথুরা নামক ত্রেশনে নামিতে হয়। ত্রেশনে উপস্থিত হইয়া শুনিবেন কোন পাণ্ডা কান্মে নাজু সাজে আট ভাই, কেহ হরগোবিন্দ চোবে, কেহ হরকিসন চোবে বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ নারায়ণ সিংহ সাড়ে সাত ভাই বলিতেছে, অর্থাৎ ইহারা সাত ভাই ও একটি অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই তাহারা তাহাকে অর্দ্ধ বিবেচনা করেন। উহাদের বিশ্বাস, যাত্রীগণ গয়া, কাশা প্রভৃতি তীর্থস্থানের শেষে মথুরায় আদেন, পরিশেষে রুন্দাবন যাত্রা করেন, এই ানমিত্ত সেই সাত ভায়ের মধ্যে সাত ষ্টেশনে থাকিয়া যাত্রীকিগকে তাহাদের নাম শুনাইতে থাকে, কেননা যাত্রীরা সেই নাম শ্বরণ করিয়া সেই নাম অনুসারে তাহাকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন।

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। মথুরা একটা বিখ্যাত সহর, রাস্তা ঘাট পরিদার ও প্রশস্ত ; এখানে পুলিশকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি সমস্তরই স্ববন্দোবস্ত আছে, এখানে ঘোড়ার গাড়ী, একা গাড়ি, পান্ধী সমস্তই এবং আহারীয় সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়, এখানে বহুলোকের বাস আছে। যে সকল পাঙা এখানে বাস করেন, তাহারা সকলেই চতুর্বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাহারা চোবে নামে খাতি।

মথুরার মহাপরাক্রমশালী কংসের বাদস্থান ও রাজধানী। এথানে আরুফের লীলাক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে যমুনা তার হইতে স্ক্রীল অম্বরতলে দীপালোকে শহ্ম ঘণ্টা বাত মুথরিত মন্দির শোভিত মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

যে সকল ধর্মা থা এই পবিত্র পুরী দর্শন করেন বা শ্রীক্লফের মহিমাদি শ্রবণ করেন অথবা ভক্তিপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া তাঁহাকে আরাধনা করেন বা তাঁহার লীলা সকল কীর্ত্তন করেন, সেই পুণ্যাত্মারাই ধন্ত। এই পুরীর মধ্যে যে স্থান অদ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত, যাহারা তাহার মধ্যে বসবাস করেন, অন্তিমে তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি এই অর্দ্ধচক্রাকারবিশিষ্ট স্থানে গুদ্ধাহারী হইয়া পবিত্র যমুনায় স্থান করেন বা এইস্থানে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহারা নিঃসন্দেহে বিষ্ণু- লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এথানে পাপীর অন্থি যতদিন থাকিবে, তত্ত-দিন সে ব্রহ্মলোকে প্রজিত হইবে।

যে ব্যক্তি শুক্তিত স্থংসরাস্থে কার্ত্তিক মাসের শুক্ত অইমী তিথিতে আদিয়া তীর্থের কার্য্য করেন, তিনিই তপস্থাকারী; যদিও তিনি এ জন্মে কোন তপস্থা না কয়িয়া থাকেন, কিন্তু জন্মান্তরে তিনি নানাপ্রকার তপস্থা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাদের শুক্ত নবমী তিথিতে এই মথুরা প্রদক্ষিণ করেন তিনি ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মত্যায়ী, ব্রতভঙ্গকারী মহাপাপী হইলেও স্থানমাহাত্মগুল সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাত করিয়া সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ণুলোকে পুজিত হইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি শুক্ষচিত্তে এইস্থানে আসিয়া ভগবান্ শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করেন, সে নিশ্চয়ই প্রভুর রূপার মথুরা প্রদক্ষিণের ফললাভ করিতে পারেন। হে মহামহিমান্বিত! তোমার রূপা না হইলে কি কথন কেহ এই পবিত্র তীর্যস্থানে আসিতে পারে ?

যে ভক্ত কার্ত্তিকমানে একবারমাত্র শীক্তফের জন্মগৃহে প্রবেশ করিতে পারেন অথবা গোকুলে তাঁহার বাল্যলীলা সকল দর্শন করিতে পারেন, তিনি পরম অব্যয় ক্লপাময়ের ক্লপায় তাঁহারই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া থাকেন।

মথুরাপুরীতে একটীমাত্র উত্থান একাদণীর ব্রত পালন অপেক্ষা ইহসংসারে অধিক কর্ত্তব্য কাজ আর কিছুই নাই। একাদণী ব্রত করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলদী প্রদান না করিলে ব্রতকারীর কোন ফলই হয় না, অতএব এই ব্রত করিয়া বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলদীপত্র প্রদান এবং রাত্রি-জাগরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ব্রতকারীকে কথন সংসার মায়ায় পত্তিত হইতে হইবে না।

আহা! মথুরাপুরী কি পবিত্র স্থান। যেস্থানে বলরাম, অমুজ শ্রীরুষ্ণসহ পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীরুষ্ণ উত্তাদেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে অমুরগণের সহিত বিনাণ করিয়া সকলকে



#### जीर्थ-जगन-कोहिनी।

ক্ষেক্ত প্রাপ্ত হুইয়া থাকেন। এথানে পাপীর অস্থিয়তদিন থাকিবে, তন্ত ক্ষিম শে ব্রহ্মলোকে পুতিত হুইবে।

যে ব্যক্তি ক্ষতিত সম্বংসরাজে কার্ত্তিক মাসের শুক্র অইমী তিথিতে আদিয়াও থেওঁ কার্য্য করেন, তিনিই তর্পশ্রাকারী; যদিও তিনি এ জ্ঞানে কিন্তু করিয়াইছেলেন। বে ব্যক্তি কার্য্য মাধের শুক্র নবনী তিথিতে এই মথুও প্রদিশ্ব করেন তিনি এক কার্য্য মাধের শুক্র নবনী তিথিতে এই মথুও প্রদিশ্ব করেন তিনি এক কার্য্য মাধের শুক্র নবনী তথিতে এই মথুও প্রদিশ্ব করেন তিনি এক কার্য্য স্থানি তার্য্য মাধিবী ইইলেও স্থানি চালাভ করিয়া সম্বর্গ করের সহিত বিশ্ববোধন প্রায়ণ স্বর্গণ আব্রুমন চালাভ করিয়া সম্বর্গ করের সহিত বিশ্ববোধন প্রায়ণ করিয়া সাম্বর্গ করের সহিত বিশ্ববোধন প্রায়ণ করিয়া সাম্বর্গ করের সহিত বিশ্ববোধন প্রায়ণ করিয়া সাম্বর্গনের সহিত্য বিশ্ববাধন করিয়া সাম্বর্গনের সহিত্য বিশ্ববাধন করিয়া সাম্বর্গনের সহিত্য বিশ্ববাধন করিয়া সাম্বর্গনের সাম্বর্গনের স্থানিক করিয়া সাম্বর্গনিক করিয়া সাম

হে ব্যক্তি জ্ঞানতে তাজিনে আদিয়া ভগৱান শীহরিব বিগ্রহন্তি দর্শন করেন, সে নিশ্চন্ত অভিত ক্রপাল মথ্যা প্রদিলগের ফললাভ করিছে পারেন। হে মহানহিমাখিত তিনামার ক্রপান হাইলে কি কলন ক্ষেত্র এই প্রিক্ত তীর্যস্থানে আদিনত পারে দ

ি মে জঞ্জ কার্টিকমানে একবারমাত্র শীরক্ষের জন্মগুড়ে প্রবেশ করিছে পারেন করিছে পারেন, তিনি পারেন অনুকা গোকলে তাঁহার বাল্যলীলা দকল দর্শন করিছে পারেন, তিনি পারম জন্মন্ত ক্লপান এর কথান্ত ভাষার্বই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া থাকেন।

মন্ত্রাপ্রীতে শ্রীনার উপান একাদশীর প্রত পালন গপেক।
ইহসংসারে প্রমিক এই বা কাল থার কিছুই নাই। একাদশী প্রত করিয়া শ্রীহরির কিঞ্জানিক শ্রীচরণে তুলদী প্রদান না করিলে প্রতকারীত কোন কলাই হয় না, অত্যান গ্রীক্ত করিয়া বিগ্রহমূভির শ্রীচরণে তুলদীপত্র প্রদান এবং রাজি-ফাগরণঃ করা কর্ত্ব্যা, তাহা হইলে প্রতকারীকে কথন সংমার মায়ায় পতিত হইতে হইবে না।

আহা! মথুরাপুরী কি পবিত্র স্থান। যেস্থানে বলরাম, অমুজ শ্রীর ফাসং পৃতিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীরুক্ষ উপ্রাদেনের ক্ষেত্রস্থাত্র কংসকে অম্বরগণের সৃহিত বিনাশ করিয়া সকলকে



ত্যেভয় দিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্ররূগণ তাঁহার পবিত্র স্পর্ণমাত্র উদ্ধার হইয়া যোগীদিগের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মথুরামগুলের দাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন, বিশ্বব্যাপী হরি এই স্থানে মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মথুরাবাদীদিগকে অভয় দান করিয়াছিলেন। 'এই স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অস্থান্ত দেবতাদিগের সহিত সতত বিশ্রাম করিয়া থাকেন, অতএব মথুরায় আসিয়া এইস্থান দর্শন করা একাস্ত কর্ত্তব্য ।

মথুরার পূর্বাদিকে যম্না প্রবাহিত। যমুনাতীরে বিচিত্র থরে থরে দোপানশ্রেণী দারা শোভিত চব্বিশটি ঘাট তন্মধ্যে মথুরাতে বারটী ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়।

যমুনার পূর্ব্ব তীরে মধুরা সহরে বিশ্রাস্ত বা বিশ্রাম ঘাট বর্ত্তমান।
বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই
নিমিত্ত এই ঘাটের নান বিশ্রাম ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটে যথানিয়মে স্নান
করিয়া তিল তর্পণ করিলে স্বয়ং হরি পিতৃগণকে উন্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে
স্থান দিয়া থাকেন। যে সকল মানব সংসারত্রপ মক্রভূমে অবতরণ করিয়া
ক্রেশভোগ করিতেছেন, তিনি এই বিশ্রাম ঘাটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে
পূজা করিলে কুপাময় কুপা করিয়া তাহাকে বিশ্রাম স্থথ দান করিয়া
থাকেন।

বিশ্রাম ঘাটের শোভা মনোমুগ্ধকর, মথুরায় যে বারটী ঘাট বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এই ঘাটের শোভাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এথানকার সন্ধ্যা আরতি এক অপূর্ব্ব দৃষ্য। তাহা দেখিলে হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়, অতএব বাঁহারা এথানে আদিবেন তাঁহাদিগকে সন্ধ্যার সময় এই ঘাটের আরতি দর্শন করিতে অমুরোধ করি।

বিশ্রাম ঘাটে তীর্থ স্নান, তর্পণ, করিয়া যে ব্যক্তি অচ্যুতের পূজা করেন, তিনি নির্বিদ্ধে তাঁহার রূপায় সংসারের সকল তাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

এই ঘাটে সক্ষন্ন করিয়া প্রথমে স্নান, তর্পণ, পূজা করিয়া পর পর দশটী ঘাটে সক্ষন্ন করিয়া শেষে ধ্রুবঘাটে পৌছিবেন। এই ধ্রুবঘাটের উপরিভাগে এক পাহাড়ের উপর বালক ধ্রুব ইচ্ছাপূর্বক তপস্থা করিয়াছিলেন, অম্থাপি যাত্রীগণ ধ্রুবের তপস্থা-মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন; নিকটেই সাক্ষ্ণীগোপাল বিরাজমান, তথার গমন করিয়া সেই পূণ্যময় তীর্থ খাটে সক্ষন্ন করিয়া স্নান করিলে ধ্রুবলাকে পূজিত হয়।

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই তীর্থতটে পিতৃপক্ষে, বিধবা দ্রীলোক হইলে শ্বণ্ডর কুলের শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার ক্রিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ সমাপনাত্তে সাক্ষীগোপালকে দর্শন করিয়া সাক্ষ্য করিতে হয় এবং তীর্থ সকল সম্পন্ন করিয়া সন্ত্রীক তীর্থগুরু চোবেকে (পাণ্ডাকে) সন্তোষের সহিত সাধ্যামুসারে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে শুক্লখাদশী তিথিতে এখানে উপস্থিত হইয়া যমুনা জলে স্নান করিয়া শ্রীহরির মূর্ত্তি দর্শন করিহাল উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। স্ব্যা-কন্সা "যমুনা" কালিন্দী পর্বাত ভেদ করিয়া এখানে একটানা স্রোতে প্রবাহিতা।

মথুরা তীর্থে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন হইতে যে বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় মথুরা নামক গেট মধ্যে প্রবেশকরতঃ অকুরস্ত দেবালয় দকল দর্শন করিতে করিতে বড়বাজার চকে উপনীত হইবেন, তথায় শেঠজীর বৃহৎ রূপার তালগাছবিশিষ্ট দেবালয় দর্শন করিবেন। মথুরা সহরে শেউজীর দেবালয় বিখ্যাত এবং আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনীয়। এখানে যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে অত্যস্ত উচ্চে স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার পর এই সকল দেবালয় ও রাস্তা এবং দোকান সকলের মধ্য দিয়া গমনকালীন শোভা দর্শনে কত আনন্দ অন্তত্তব করিয়া মনে মনে ভাবিবেন যেন এই নগরই স্বর্গপুরী,

খদিও আমরা স্বর্গ কিরূপ জানিতে পারিনা, কিন্তু এইরূপই মনে হইবে। এখানে বানরের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে থাকায় যাত্রীগণকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়।

মথুরা সহরের মধ্যে ধ্রুবঘাটের পশ্চিমভাগে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দুরে কংসটিলা বর্ত্তমানি আছে। এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কংসকে তাহার সমস্ত বীর যোদ্ধাগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন হেতু উপীস্থিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কংস ও তাহার যোদ্ধাগণের প্রতিম্তি সকল কুবলয়পীড় নামক হস্তী প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায় ; এই সকল চিত্র দর্শন করিতে হইলে পাওারা যাত্রীদিগের নিকট পৃথক ৴০ আনা হিসাবে আদায় করেন। এই যজ্ঞস্থান ও রণভূমি দর্শন করিলে হাদয়ে এক অপক্রপ ভাবের উদয় হয়।

যে মপুরা কংসের নিমিত্ত বিখ্যাত, যে কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত পূর্ণব্রহ্ম অনাদিদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নামে নরদেহ ধারণ করিয়া পিতামাতা ও
পুরবাসিগণকে সকল প্রকার যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করিয়া এই পুরী পবিত্র
করিয়াছেন সেই কংস কিরূপ প্রকারে বিনাশ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত
বির্বণ প্রকাশিত হইল।

মথুরা সহরে কংসালর, মহাবীর ঔরঙ্গজেব সমস্তই ধ্বংশ করিয়া একটী মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছেন। বিশ্রামঘাটের পাখে কংসের বাস ভবনের ভগাংশ কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

### कश्म वध।

একদা দেবর্ষি নারদ কংস সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে রাজন!
দেবকীর অইম গর্ব্তে যে কন্তা হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বস্তুতঃ ঐ
কন্তা দেবকীর গর্ব্তজাত কন্তা নয়, সে যশোদার কন্তা বলিয়া জানিবেন।
দেবকীতনয় রামরুষ্ণকে তোমার ভয়ে আপন মিত্র নন্দালয়ে গোপনে রাথিয়া

আদেন। তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্তচরগণ তাঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐ হু'জনার হস্তে নিধন হইরাছে, ইহাতে কি তুমি ভাবিতেছ না যে, তুমিও উহাদের হস্তে নিশ্চয় মরিবে । নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বস্থানের বধার্থে শাণিত অসি উত্তোলন করিলে, নারদম্নি নানাপ্রকারে শাস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তুরায়া কংস তথন বস্থানের ও দেবকীকে এক লোহশৃদ্খলে বন্ধন করিয়া কার্মাগারে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন, এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হে বীরগণ! রামকৃষ্ণ নামে চুইপুত্র গোকুলে গোপরাজ নন্দগৃহে বাস করিতেছে, নারদ মুথে শুনিলাম ঐ হু'জনের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে, অতএব এখানে সম্বর মল্লরক নির্মাণ কর, রক্ষারে কুবলয়পীড় স্থাপন করিয়া তদ্বারা আমার অরিগণকে বধ করিবার চেটা কর, চতুর্দ্দীতেই যজ্ঞ আরম্ভ কর, ঐ যজ্ঞে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া যে কোনরূপে বিনাশপূর্ব্বক আমার চিন্তা দুরীভূত কর।"

অস্বরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরপ পরামর্শ করিয়া অক্রেরকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "হে স্থহন্ ! তুমি স্থহনের পরিচয় প্রদান কর, নন্দগৃহে বস্তুদেরের যে রামক্রম্ঞ নামে তুই পুত্র আছে, তাহাদিগকে ধলুর্যজ্ঞ ও আমার মথুরাপুরীর শোভাদর্শন করিতে আনয়ন করি। উপঢ়ৌকনসহ মহারাজ নন্দ প্রভৃতি গোপদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া আমার প্রিয় স্থহনের কার্য্য কর, ভাহাদের এখানে আনিতে পারিলে কালসম কুবলয়পীড় হন্তী দারা তাহাদের তু'জনার প্রাণসংহার করিয়া আমার সকল ভয় দ্র করিব, যদি তাহাতেও তাহারা কোনক্রপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজ্ঞদম মল্লগণদারা তাহাদিগকে শমন ভবনে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিব।"

পরম বৈষ্ণব অক্রুর মনে মনে কংসের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া পূর্ণব্রহ্ম তেজঃময় শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণতঃ হইয়া কংশের আদেশে রথা-রোহণ পূর্বক গোকুলে নন্দগুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নারদশ্ববি শ্রীক্রফের নিকট উপস্থিত হইয়া ওাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভাে! আপনি রজােরপী দৈত্য ও রাক্ষনগণকে বিনাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে কেশী দৈত্যের ভয়ে দেবতারা সদাসর্বাদা কম্পিত হইত, আপনি অনায়াসে তাহাকে বধ করিলেন। আঁশা করি হে জগংপতে! আপনি শীত্রই চান্র, মৃষ্টক গজ ও কংসকে সংহার করিবেন।" তাহার পর শহা, যবন, মূর, নরক প্রভৃতি ভবিশ্বতে নানাবিধ লীলার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

লক্ষেশ্বর রাজা বিভীষণ ও কিঙ্কিস্ক্যাধিপতি স্থগ্রীব দৃত মুথে অবগত হুইলেন যে, "পূর্ণত্রহ্ম" পুনঃরায় লীলাবশে রামকৃষ্ণ নামে গোকুলনগরে অব-ত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং চুর্জন কংসাত্রর তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় নিমন্ত্রণপূর্ব্বক নিঃসহায় পাইয়া অবলীলাক্রমে বিনাশ করিবে। এই হুঃসম্বাদে অজ্ঞ স্বগ্রীব অধীর হইয়া শ্রীরাম্চরণ ধ্যান করিয়া সদৈত্যে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত গোকুলনগরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু ধর্মাত্মা বাহ্মণ বিভীষণ তাহার বিক্রম পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন স্মৃত্রাং তিনি তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিরার নিমিত্ত বীর রাক্ষদদৈত্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গোকুল-নগর ভক্তগণের শুভাগমনে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তর্য্যামী রামরুষ্ণও তাহাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া জ্রীরাম লক্ষ্মণরূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পূজাগ্রহণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন, কিন্তু পুরবাসিগণ সেই বীর রাক্ষসগণকে কংসের চর অন্থমান করিয়া ভীতমনে তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা রাম-ক্লফের স্মরণাপন্ন হইলেন, তথন জ্ঞীক্লফ তাহাদিগকে মধুরবচনে তুই করিয়া বিভীষণকে লম্বাপুরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব সৈক্তের কোনরূপ আপত্তি না শুনিয়া তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন, এইরূপে কপিনৈন্তুগণ ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে, শ্রুত আছে যে ব্রজমগুলে ব্রজবাসিগণ প্রাপত্যাগ করিয়া বানররূপে অবস্থান করে, উহা সম্পূৰ্ণ মিথ্যা।

দেবর্ষি নারদের মুথে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া জগচ্চিস্তামণি কি নিমিন্ত নরদেহ ধারণ করিয়াছেন উহা একবার চিন্তা করিলেন এবং মথুরা দর্শনের নিমিন্ত অক্রের আগমনের জন্ম তপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তপ্রবর অক্রেও রথারোহণে গোকুলে মহারাজ নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়া অস্তরের সহিত তাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণ পূজা করিয়া প্রণিম করিলেন। বলরাম ও রুফ্ম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া মথুরাপ্রীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর, অক্রের কংসের মন্ত্রণা সকল যথাযথ প্রকাশ করিলেন; শ্রীক্রফ্ম হাম্মসহকারে মহারাজ নন্দের নিকট মথুরার শোভা এবং ধম্মর্মজ্ঞস্থান দেখিবার জন্ম আবদার করিতে লাগিলেন, এতৎশ্রবণে নন্দরাজ শ্রীক্রফ্মের মায়া অবগত না হইয়া সমস্ত গোপর্ন্দকে উপঢৌকনসহ শকট আরোহণে মথুরা যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইছ্মান্যের ইজ্জাম্বারে রথারোহণে মধুপুরে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামক্ষ মথুরায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন এক রজক উত্তম উত্তম
বন্ধ লইয়া কংসালয়াভিম্থে যাইতেছে, তদ্র্শনে প্রথমেই শ্রীক্ষ তাহার নিকট
বন্ধ যাদ্রা করিলেন, ইহাতে রজক রোষান্বিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকার
ভয় প্রদান ও তিরস্কার করিতে লাগিল। শ্রীক্ষ পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন
যে, ঐ সকল বন্ধ তাঁহার মাতুল কংসরাজার, স্নতরাং মাতুলের সম্পত্তিতে
ভাগ্রের অধিকার আছে এইনিমিত্ত রজকের নিকট বন্ধ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু
নির্বেধি রজক চক্ষু থাকিতে ও সেই নবজলধর শ্রামরপধারী প্রভুর মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে জানিতে পারিল না। শ্রীক্ষম্ব রজকের বাক্যে ক্রন্ধ হইয়া
হস্তবারাই তাহার মন্তক ছেদন করিলেন, তদ্বর্শনে রজকের অম্বচরের।
বন্ধাদি কেলিয়া প্রাণভয়ে কংসরাজার নিকট আশ্রম্ব লইল। তথন
তাহারা মাতুলের সম্পত্তি সম্মুখে পাইয়া ভাল ভাল বন্ধ পছন্দ করিয়া পরিধান করিলেন। উভয়ে স্ম্যজ্জিত হইয়া এক মালাকারের বাটীতে গমন
করিলেন; মালাকর সেই বালকদ্বেরর অপরপ্র রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া

নিজ হত্তে উত্তম উত্তম মালা প্রস্তুত করিয়া তাঁংদিগকে সজ্জিত করাইলে তাঁংবারা উভয়ে রাজপথে মনের স্থথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দূর গমন করিয়াই এক কুন্ধা স্থলরী যুবতি বিলেপন হত্তে গমন করিতেছে দেখিয়া সেই যুবতির নিকট উভয়ে গমনপূর্বক মধুর বচনে কহিলেন, "হে স্থলরি! তুমি আমাদিগকে উত্তম অম্প্রেপন দান করিয়া স্থসজ্জিত কর।"

কুজা পূর্ব হইতে বলরামের অপরূপ রূপে মোহিত হইয়াছিল একণে প্রীরুষ্ণের মধুর বচনে মৃগ্ধ হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই সাধ্যমত অমূলেপন করাইয়া স্পর্ণ স্থাথে নিজেকে ধন্যা বোধ করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে অমুরোধ করিল। এইরূপে তাঁহারা স্থসজ্জিত হইয়া সেই স্থানরী ব্বতিকে আশাস প্রদানপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনস্তর রামকৃষ্ণ কংসরাজার মথুরাপুরীর শোভা দর্শন ও ধন্থ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিরী দেখিলেন যে, তথায় ইক্রধন্থর হ্যায় এক অপূর্ব্ধ ধন্থ রহিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ ধন্থ উন্তোলনপূর্ব্ধক উহাতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্ধক ভন্ন করিলেন; তথন এক ভন্নানক শব্দ উত্থিত হইয়া কংসহদর ব্যথিত করিল। ধন্থ-রক্ষকেরা এই অদ্ভূত ঘটনা অবলোকন করিয়া মার মার শব্দে বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কুরু হইয়া সেই ভন্ম ধন্থ লইয়া যোদ্ধাগণকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন, তৎশ্রবণে কংস ভয়ে ও ক্রোধে তাহার বলিই উত্তম উত্তম বহুসংখ্যক সৈক্ত সকল বাছাই করিয়া রামকৃষ্ণকে নাশ করিবার জন্ত সত্তর প্রেরণ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ অনাযানে সেই সকল সৈক্তাদিগকৈ বধ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং
মথুরাপুরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে ভক্ত অকুরালয়ে শক্ট স্থাপিত করিয়া বিশ্রাম স্থেথ রাত্রিযাপন করিলেন।

অস্কররাজ কংস যথন শ্রবণ করিলেন যে সেই বালক্ষম তাহার ইক্স-ধমুর্জন ও রক্ষকগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন, যাহাদের বাহবলে ত্রিভুবন কম্পিত হইত আজ কিনা তাহারা সামান্য বালকদ্বমের নিকট পরা জন্ম স্বীকার করিয়া প্রাণত্যগ করিল, কালের কি বিচিত্রগতি! মূর্য কংস এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে ভয়বিহল হইল এবং সেই রাত্রিতে জাগ্রত ও স্বপ্না বস্থায় তাহার মৃত্যুর বিবিধ তুর্লকণ দেখিয়া নানাবিধ তুর্ভাবনায় আফ তাহার নিলা হইল না। রঙ্গনী প্রভাত হইবামাত্র মল্লক্রীড়ার মহোৎসফরেরে রাজা আদেশ করিলেন। বীরপুরুষেরা রঙ্গস্থানের পূজা, মঞ্চ একঃ তোরণগুলি পূস্পমালা ও পতাকাদ্বারা স্থশোভিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করাইল। রণস্থানে তুরি, ভেরি ও নানাপ্রকার রণবাল্য বাজিতে লাগিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও নানাজাতি পুরবাদিগণ মঞ্চের নানাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন তুরায়া কংস অমাত্রবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজমঞ্চে উপবেশন করিলেন চাহার মৃষ্টিক প্রভৃতি বীরগণ মল্লবেশ ধারণকরতঃ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয় রণস্থলে আগমন করিল।

রামরুষ্ণ পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমারা যথন ইন্দ্রধন্থর্জক করিয়া বলপ্রকাশ করিলাম তাহাতেও কংস আমাদের পিতামাতাকে কারামূক করে নাই অথচ আমাদের বিনাশোগোগ করিতেছে, তথন তিনি মাতুল হইলেও তাঁহার ববে আমাদের কোন পাপ হইবে না। এমন সময় রণস্থল হইতে ঘন ঘন কুলুভির শব্দ হইতে লাগিল, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক রামরুষ্ণ রণোলাসে রণ রঙ্গন্ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হন্তিপক চালিত কুবলম্বপীড় হন্তি তথায় অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীরুষ্ণ তাহার তুরভিসন্ধি ব্রিতে পারিয়া ঘরায় মল্লবেশ ধারণপূর্ব্বক হতিপককে মধুরবচনে বলিলেন "ওহে হন্তিপক! আমাদিগকে প্রবেশ-পথ দাও, নতুবা তোমাকে হন্তিসহ সমনসদনে প্রেরণ করিব।" ইহাতে হন্তিপক কুপিত হইয়া হন্তিকে আরও শ্রীরুষ্ণের দিকে চালিত করিল; তথন গজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সন্মুথে পাইয়া তাহার শুগুদারা ধারণ করিলে শ্রীরুষ্ণ নিজবলে হন্তিকে ভূমে পাতিত করিয়া তাহার দস্ত উৎপাটিত করিলেন এবং ঐ দন্তাদাতেই তাহাকে

ধ্মনু সদনে পাঠাইয়া, সেই দস্ত স্বন্ধে ক্ষধিরাক্ত কলেবরে বলরামের সহিত রণস্থলে প্রবেশ করিলেন।

তথন চান্র রামক্ষণে সংবাধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা ছইজনেই বাছ্যুদ্ধে দক্ষ, কংসরাজ ইহা অবগত হইয়া পরীক্ষার নিমিন্ত তোমাদিগকে আহ্নান করিয়াছেন।" ঐক্ষ ঈ্যদ্হান্ত করিয়া বলিলেন, যদিচ আমরা বনচর (গোকুল অরণ্যমধে, স্থাপিত) ও বালক, তথাপি কংস রাজারই প্রজা, রাজাদেশ আমাদের পক্ষে অন্পর্গ্রহ, কিন্তু আমাদের সমান বলশালী বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে এই স্ভাসদ্দিগের পক্ষে কোনরূপ অধর্ম হইবে না। কংসের মল্লদিগকে দেখিয়া ঐক্ষ ভরে এরপ বলেন নাই। যে কৃষ্ণ সহজে ভয়ানক ধয়ৣর্ভক, মহাবলশালী কুবুলয়পীড় হত্তিকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন, তিনি যে মল্লদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার ইচ্ছা ছিল যাহাতে মল্লযুদ্ধ না হয়। মল্লগণ তাঁহার কথায় মল্লযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির পরিবর্ধ্বে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, স্বতরাং চান্রের সহিত ক্ষম্ম ও মুষ্টিকের সহিত বলরাম বছক্ষণ নাল্লযুদ্ধক্রীড়ায়া নিরত থাকিয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন; এইরূপে তাহারা বহু মল্লগণকে বিনাশ করিলে, তথায় যে সকল মলগণ ছিল, তাহারা/সকলেই প্রাণভরের পলায়ন করিলে।

হুরায়া কংস তথন রণবাস্থ নিবারণ করিরা উচ্চৈঃম্বরে বলিতে লাগিলেন; "এই বালক ছুটাকে নগর হইতে বাহির করিয়া লাও, গোপদিগের ধনসম্পত্তি লুট করিয়া লও, তুই বস্থদেবকে শীঅ বিনাশ কর, আমার পিতা উগ্রসেন পরপক্ষপাতী, অতএব উগ্রসেনকেও অমুচরগণের সহিত নংহার কর।" কংসের সেইরূপ অহকারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শীকৃষ্ণ কুপিত ই ইয়া সভাসদ্গণের সম্মুখে একলন্দে রাজমঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংস সেই মৃত্যুরূপী কৃষ্ণকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া দ্বার অসিবর্দ্ম গ্রহণপূর্কক মৃদার্থে প্রস্তুত্ত ইইলেন। শীকৃষ্ণ বিনা বাক্যব্যরে কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিয়ে

নিক্ষেপ করিয়া আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন, এইক্রেন যথন তাহাদের মধ্যে বহুক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতেছিল, তথন কংসের অষ্ঠ ভ্রাতা এককালে সকলে মিলিত হইয়া 🖣রুষ্ণকে আক্রমণ করিল। রোহিণ্যনন্দন বলরাম একা তাহাদিগকে অনায়াদে বিনাশ করিলেন, এবং রামকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া মহাবীর কংসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ঠিক সেই সময় পৃথিবী ভেদ করিয়া সর্বসংহারকারী পার্বতী-পতি, রামক্লফকে সভাস্থলে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "একের সহিত উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ নিষিদ্ধ, এইরূপ ঘূণিত কার্য্য করিলে সর্বাজনে আপনাদের অপ্যশ কীর্ত্তন করিবে। অতএব আমার আদেশমত একের সহিত একজনে যুদ্ধ কর।" এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তিনি অন্তর্হিত শঙ্করের আদেশামূরপ তথন 🗬 কৃষ্ণ একা কংসকে বধ করিলেন, কিন্তু বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বল দিয়াছিলেন। ,এইরূপে হুরাস্থা কংস নিধন হইলে, আকাশ হইতে হুন্দুভি বাজিতে লাগিল; রুদ্র, ব্রহ্মা, ইব্রু প্রভৃতি দেবতাগণ রামক্কফের উপরে পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ কংসাদির বনিতা দ্বারা তাহাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, এবং বস্তুদেব ও দেবকীর বন্ধনমোচন করাইয়া বুদ্ধ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইলেন।

মথুরা সহরের পশ্চিম ভাগে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ঐ মন্দির
শব্যং কংস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য ভক্তিসহকারে
ভূতেশ্বর মহাদেবের অর্চনা করিতেন। ভাত্র মাসে বন প্রদক্ষিণ করিতে যে
সকল যাত্রী গমন করেন, তাহারা সকলেই এই মহাদেবকে দর্শন করিতে পান,
কিন্তু থাঁহারা কেবল মথুরায় আসেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতেশ্বরকে
দর্শন করিতে পান না, ইহার কারণ এই যে, সকলেরই ভূতেশ্বরের মন্দির
জানা নাই। মথুরায় গমনপূর্ব্বক ভূতেশ্বর মহাদেবের পূজা ও দর্শন না
করিলে তিনি সকল তীর্থ ফল হরণ করিয়া থাকেন, অতএব যাত্রিগণ এই

জীংগ্র্ব আগমন করিয়া ভূতেশ্বর মহাদেবের অর্চনা করিতে ভূলিবেন না।
এই স্থান হুইতে গোকুল তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে সকল যাত্রী গোকুল (শ্রীক্ষেরে জন্ম স্থান) দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মথুরা হইতেই যাত্রা করিবেন। যমুনার পূর্ব্বপার সমস্তই গোকুল নামে থ্যাত। ইহার অপর নাম মহাবন। মথুরা হইতে যমুনার পূর্ব্ব তীরে প্রায় দশ মাইল বাঁধা পথে গোকুলস্থ নন্দালয়ে যাইতে পারা যায়। পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বনে রাজা যুদিন্তির পাশা থেলায় সর্ব্বাস্ত হইবার পর বাস করিয়াছিলেন এবং এইথানেই শ্রীক্ষেত্বর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীক্ষে বাল্যকালে কাম্যবনে অবস্থিতি করিতেন, এইস্থানে গোপবালা যশোদার একটা রমণীয় সর্বোবর আছে। ঐ সরোবরে ভক্তিপূর্ব্বক মান করিলে স্বীয় অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কাম্যবন দাদশুবনের মধ্যে চতুর্থ বন, ইহার স্থায় স্থলর বন আর ব্রজমণ্ডলের মধ্যে নাই, অতএব যাত্রীরা এই কাম্যবন দর্শন করিবেন। বাঁহারা ব্রজ্মণ্ডলের সমস্ত বনভ্রমণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহাদিগকে জানান হইল। তথায় সহস্র তীর্থ ও পূথক সরোবর আছে।

কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ জীউর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা দেখিলে মন মোহিত হয়। তাঁহার মন্দিরের নিকটেই বৃন্দাদেবী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দনাথজী দর্শন করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা হিসাবে ভেট দিতে হয়। কাম্যবনে চৌরাশী থাম্ব অর্থাং চৌরাশীটী কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত একটী স্থন্দর গৃহ আছে উহা দর্শন করিলে চিন্তবন্ধন এবং প্রাণ শীতল হইবে। এখানে যাত্রীগণ কামেশ্বর দেবকে অর্জনা করিতে ভূলিবেন না।

### গোকুল।

উচ্চ পাহাড়ের উপর নন্দভবন। তথায় উপস্থিত হইয়া তুনের গোপাল, ননীর পুত্তলি রামক্ষণকে দর্শন করিলে সকল কন্ত দূর হইবে, মন প্রাণ শীতল হইবে, মহারাজ ও মহারাণীর বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইবেন। বহুভাগ্য ও পুণাফলে এস্থান দর্শনলাভ হয়। এই স্থানকে নন্দীশ্বর বলে। যে নন্দীশ্বরে জরা, মৃত্যু, দ্বেম, হিংসা নাই, যেস্থান তেত্রিশ কোটী দেবগণ বাঞ্ছিত, যেস্থানে সকলই আনন্দময়, যে নন্দীশ্বর বাসিগণ মাত্রেই আরুস্থুখ বর্জিত; যথায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-স্থেশ স্থাম ভব্যস্ত্রণা দূর হয়। ঐ নন্দীশ্বর দর্শনে নয়ন সার্থক করিলে, জন্মান্তরে স্থাময় নন্দীশ্বর লাভ করিতে পারা যায়।

নন্দালয়ে প্রথমে গর্গমূনির দর্শন পাইবেন, তৎপরে বস্থদেব দেবকী, কংস-কারাগারে যেরপ বিষাদিতাবস্থায় দিনযাপন করিয়াছিলেন, সেই প্রতিমূর্ত্তিয়য়ের মলিনমূথ দেখিবেন। কংসের বহুসংখ্যক মল্ল, ভাগ্যবতী যশোদাদেবী, মহারাজ নন্দ প্রভৃতি পঞ্চল্রাতা, পর্জ্জল্ল গোপ (ইনি নারদ মূর্নির শিশ্ব এবং শ্রীক্লফের পিতামহ ছিলেন) উগ্রসেনের প্রতিমূর্ত্তি ও শ্রীক্লফের নানাবিধ লীলাক্ষেত্র হাউবনে ঝাউ" এই সকল নয়নগোচর হইলে না জানি কত আনন্দ অহুভব করিবেন।

নারদ মুনির প্রিয় শিশু "পর্জ্জন্ত গোপ" নন্দীখনে বাস করিতেন; যথ হরাত্মা "কেশী দৈত্য" ব্রজপুরে গমন করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, তথ-পর্জ্জন্ত গোপ আত্মীয় স্বজন সহিত আগমনপূর্কক বাস করেন। যাত্রীগ সেই পুণ্যাত্মার প্রতিমূর্ত্তি গোক্তলে দর্শন পাইবেন।

শ্রীক্বঞ্চের জন্মস্থানের নিকটেই একটী বৃহৎ কুগু আছে, উহা বহুসংখ্য প্রাক্তবনিশ্বিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত, ইহার নাম পোৎরা কুগু। শ্রীকৃঞ্ জ্না হওয়ার পর স্থৃতিকা-গৃহের বস্তাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা ইইয়াছিল, এই নিমিন্ত ইহার নাম পোৎরাকুণ্ড হইয়াছে। মথুরাবাসীরা ইহাকে একটা তীর্থ বলিয়া মাস্তা করেন, এই কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে স্নান, কেহবা স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হন, যাত্রীরাও এই স্থানকে মথুরাবাসীদিগের স্থায় পবিত্র মনে করিয়া থাকেন ৷ গোকুলে আসিলে তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিতে হয়, য়থা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ বলরামের, দ্বিতীয় মহারাজ নন্দালয়ে, তৃতীয় পর্জন্ত গোপালয়ে। এই তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিয়া পাণ্ডা ব্রজবাসীকে শ্রজাপুর্বক দক্ষিণাসহ ভোজন করাইয়া ন্যনকয়ে ॥• আট আনা দান করিয়া প্রফল লইতে হয়।

এই নন্দালয়ের নিকট ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দেখিতে পাইবেন। এক দিবস গোপবালকগণ শীক্ষণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে ঘশোদা রাণীর নিকট সংবাদ দিল, মা! রুষ্ণ আজ দৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে রাণী রাগান্বিতা হইয়াছিলেন কিন্তু প্রিয়দর্শন শীরুষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, তিনি কিছুই প্রকাশ না করিয়া গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গোপাল! তুই কি নিমিত্ত মাটী থাইয়াছিস ? তোর ঘরে কিসের অভাব ছিল চাঁদ ?" শ্রীরুষ্ণ জননীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া বলিলেন. "না মা, আমি সন্তিকা ভক্ষণ করি নাই।" এীক্সম্ভের কথায় যশোদার বিশ্বাস ইইল না, মনে ভাবিয়া ক্লফ বলিলেন, "মা! আমার কথায় আপনার বিশ্বাস ইইতেছে না, আপনি আমার মুথ দেখুন।" এই কথা বলিয়া 🕮 কৃষ্ণ মুখ-वामिन क्रिलन। वानी मिट क्रक-मूथमधा ममछ बन्नां मर्गन क्रिलन, এমন কি দেই ক্ষুদ্র মুখে সমস্ত ব্রজমণ্ডল ও আপনাকে দেখিতে পাইয়া বিষ্ময়াৰিতা হইলেন এবং মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন, একি! আমি অপ দেখিলাম, না আমার বৃদ্ধিত্রম ঘটিল ? যাহা হউক রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশকায়, স্ষ্টেস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার প্রাণের প্রাণ রুম্বের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হাম !

মায়ার কি বিচিত্র গতি! জগৎ বাঁহার নিকট কুশল যাক্রা করে, ত্লুদ্রের বশোমতী তাঁহারই কুশল কামনা করিতেছেন। ধন্ত প্রেম! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্যা-মায়া বিস্তার করিয়া ও নন্দরাণীর বাৎসল্য প্রেমের কিছুমাত্র প্রাস করিতে সক্ষম হইলেন না, স্মতরাং তিনি স্বীয় মায়া সঙ্কোচ করিলেন। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এই আশ্চর্যা ঘটনা যশোমতীকে দেখাইয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই "ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।"

যশোদা পুত্রকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সেই রুষ্ণচন্দ্রের মুথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহাভিভূত হইলেন। শ্রীনন্দের নন্দন যে স্থানে হৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে স্থানের বৃত্তিকা কি স্লুস্বাদ ও পবিত্র। অন্থরোধ করি এই "ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের" একটু বৃত্তিকা মুখে দিয়া আস্থাদ অন্থভব করিবেন ও পবিত্র হইবেন। যাত্রীগণ! এই ঘাটে স্নান ও অর্চ্চনাদি করিয়া, যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, তাহার ফলে অন্থিমে সদগতি হইবে।

যদি কাহারও রূপ ও গুণ হুই বর্ত্তমান থাকে, তিনি যেমন স্বভাবতঃ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন, ধাঁহার এত মাহাত্ম্য তিনি কি আমাদের প্রিয় হইবেন না। আমরা কি সেই পুরুষপ্রধানকে বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব না? বস্থদেব ও দেবকী বাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বাৎসল্য জ্ঞান বিশ্বত হইয়া ঐশ্বয়জ্ঞানে বহুপ্রকার স্তব ও আত্মহুঃথ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ প্রণাম করিয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ বালকরূপ নারায়ণের স্বরূপ দর্শনে আমরা কি তাঁহার একবার স্তবও করিতে পারিব না?

ইহার নিকটেই কংসালয় দেখিতে পাইবেন। কংস ভবনের স্তৃপাকার প্রস্তুর ও রাশিক্ত ইইক ভিন্ন আর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। মোগল সমাট ওরঙ্গজেব কংসের বাসভবন প্রায় সমস্তুই নষ্ট করিয়া একটী মসজিদ্ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

ইহার অনতিদূরে শ্রীকেশবদেবের মন্দির। এই মন্দিরে কেশবজীর দর্শন

২৭ অর্চনা করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়, এরূপ করিলে সপ্তদ্বীপ সহিত পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহদেব মথুরায় কতকাল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না, ইহাতেই বোধ হয় যে, ইহা বছকাল পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল।

গোকুলে যে সমস্ত গোপদিগের বাসস্থান, উহার অধিকাংশই খোড়ো ঘর, অপর অপর স্থানে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরনির্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেরূপ কিছুই নাই, কারণ অবগত হইলাম গোপগণ কাহাকেও এখানে ঐরূপ বাটী নির্মাণ করিতে অমুমতি দেয় নাই, এই নিমিত্ত এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া সহজেই গোয়ালার দেশ বলিয়া অমুমান হয়।

গোকুল হইতে মহাবন এক ক্রোশ ব্যবধান, সমস্তই পাকা রাস্তা।

ইহা যমুনার নিকটবর্ত্তী, অতি রমণীয় স্থান। এইস্থানে শ্রীবল্লভাচার্য্য
গোস্বামীদের কয়েকটা প্রসিদ্ধ দেবালয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে গোকুলনাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

গোকুল হইতে প্রত্যাগমনের সময় মধুবন দর্শন করিয়া মথুরায় আসিবন, এই বনে মধুনামক এক দৈত্যের বাসস্থান ছিল, বলদেব তাহাকে বধ করিয়া মধুপান করিয়াছিলেন, আর এখানে মধুনামে যে এক কুণ্ড আছে, যাত্রীগণ ঐ কুণ্ডে স্নান দানাদি করেন। ঐ কুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে উচ্চ টিলার উপরে গুবজীর তপস্থার স্থান; মধুবনে আসিবার সময় প্রথমে ঐ স্থান দর্শন করিয়া আসিলেই বিশেষ স্থবিধা হয়। এই স্থানটি পরম রমণীয়, অথচ জনশৃক্ত; দেখিলেই প্রক্বত তপস্থাস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

মানব পঞ্চ তীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাভ করেন, মথুরায় "রুফগলা" নামে যে বিখ্যাত তীর্থ বিরাজমান আছেন, উহাতে স্নান করিলে, এক দিনে তাহার দশগুণ ফল লাভ করিতে পারেন। দশহরা দিবলে এ দেশবাসী বহুসংখ্যক লোক তথায় স্নান করিয়া থাকেন। মথুরাধামে "রুঞ্চগঞ্চাই একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ।

এক দিবদ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুনাতীরে স্ব স্থ বংস সকল চারণ করিতেছিলেন, সেই সময় কংসচর এক দৈত্য বংসরূপ ধারণপূর্বক, বংসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দৈত্যের মায়া দেখাইলেন এবং স্বয়ং তাহার নিকট গমন করিয়া সহসা তাহার পশ্চাদ্রাগের তুইটি পদ ধারণ করিয়া শৃত্যমার্গে ঘুরাইয়া একটা কপিশু বৃক্ষে নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যকে সংহার করিলেন।

তদনস্তর তাঁহার বয়গুগণ উপহাসচ্চলে এক্সফকে বলিয়াছিল, সথে!
বংসাম্ব্রকে বধ করায় তোমার গোহত্যা পাপ হইয়াছে, অতএব গঙ্গাস্থানপূর্বক তুমি পাপ হইতে মুক্ত হও। তথন এক্সফ গঙ্গাকে আনরনপূর্বক এইস্থানে স্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার "রঞ্চগঙ্গা" নাম
হইয়াছে।

মপুরা সহরে অধিকাংশ ধর্মশালা, দেবালয় ও তীর্থঘাট সকল মহারাজ ভরতপুরাধিপতি ও অক্সান্থ বহু ভাগ্যবান পুরুষদিগের হারা নির্দ্ধিত হইয়া সহরের এক অপূর্ব্ধ শ্রীধারণ করাইয়াছেন। যমুনার পুলের উপর হইতে এই সহরের দৃষ্ঠা দেখিলে কাশী সহর বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষেমপুরা তীর্থস্থান হইতে ফিরিতে সহজে মন হয় না, এইরপ স্থানে আসিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, এই মপুরাপুরীকে স্বর্গপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে সকল যাত্রী স্থামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড তীর্থস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহরা এই মথুরা সহর হইতেই যাত্রা করিবেন, কেননা এখানে ভাল ভাল বোড়ার গাড়ী ও একা গাড়ী পাওয়া যায়। স্থামকুণ্ড মথুরা হইতে প্রায় আট ক্রোশ দুরে অবস্থিত। তথায় যাইতে হইলে, ঘোড়ার গাড়ী, একা পাড়ী, উষ্টের গাড়ী বা গোশকটে যাইতে হয়। এখানে বাধা প্রশন্ত রাত্তা

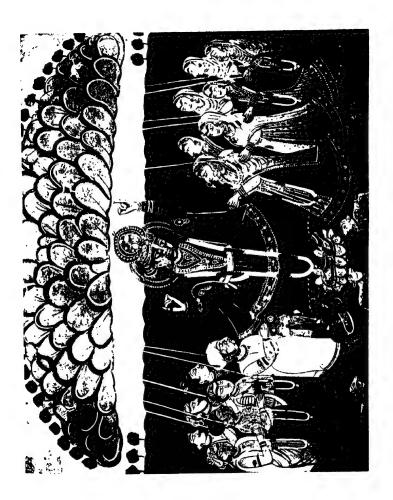

ু আছে, মধ্য পথে গোবৰ্দ্ধন তীৰ্থ, শান্তনকুণ্ড, মানসী গঙ্গাতীৰ্থ এই সমস্ত দেখি**ছে** পাইবেন।

## শান্তনকুণ্ড তীর্থ।

শাস্তনকুণ্ডের অপর নাম গদ্ধেশ্বরী তীর্থ। শাস্তমুমুনি এই রুমণীয় তীর্থে তপস্থা করিয়া বান্ধিত ফললাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শাস্তনকুণ্ড হইয়াছে। এই তীর্থাস্থানে যে সরোবর আছে, উহাতে ভক্তিসহকারে সঙ্কল্ল করিয়া জলম্পর্শ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই তীর্থাস্থানে সঙ্কল্ল করিয়া সাধ্যমত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে নগদ এক আনা দিতে হয়।

### গিরি-গোর্বর্দ্ধন তীর্থ।

শাস্তনকুণ্ড হইতে চারি মাইল দূরে গোবর্দ্ধন তীর্থ দর্শন হইবে। মথুরার পশ্চিমদিকে এই তীর্থ বিরাজমান আছেন। গিরি-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগ-বানের স্বরূপ বলিয়া কথিত।

পূর্বকালে মহারাজ নন্দ ও গোপসকল ইক্রদেবের পূজা করিতেন, কারণ সেই দেবরাজ ইক্রকে প্রসন্ন রাথিতে পারিলে, স্বরৃষ্টি হইবে, তল্বারা উত্তম রূপে শস্তাদি উৎপন্ন হইবে।

গোপ সকলের গোপালন ও কৃষিকর্মই একমাত্র জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল। একদা মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া যুক্তিপূর্ণ বাকেঃ তাহাদের নানাপ্রকারে বুঝাইয়া ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। গোপরাজ নন্দ ও অক্যান্ত গোপ সকল বালক কৃষ্ণের সেই মধুর যুক্তিপূর্ণ তর্ক সকল হাদয়ক্ষম করিয়া মহাস্মারোহে

গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিলেন। শ্রীক্তকের এরূপ উপদেশ দিবার কার্ণ্য এই যে, তিনি ভাবিলেন স্বয়ং শ্রীহরি এখানে বর্ত্তমান থাকিতে অন্ত দেওতার কিরুপে পূজা হইতে পারে, সেই নিমিত্ত তিনি নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিয়া গিরিরাজের পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজে গোপাল-রূপে গোবর্দ্ধন তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না।

দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার পূজা নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। বর্ষণাধিপতি ইন্দ্রের আদেশমত মেঘ সকল প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলারৃষ্টি, অশনিপাতও হইতে লাগিল, এইরূপে ব্রজমণ্ডলে মহাপ্রলয় কাও উপস্থিত হইলে, ব্রজবাসীদিগের হাহাকার ধ্বনিতে ব্রজমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। প্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই ক্লেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া গিরিক্রপ রুষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগকে ধেমুসহ সেই গিরি গহরের প্রবেশ করিয়ে বলিলেন, তাঁহার আদেশমত গোপ ও গোপিনীগণ আপন আপন গোধন সহিত সেই গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

যাত্রীগণ যে গিরি-গোবর্দ্ধন দর্শন ও প্রদক্ষিণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে সাত দিন সাত রাত্রি বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী হারা অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রাথিয়াছিলেন। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেই অলোকিক ক্ষমতাদর্শনে লজ্জিত হইয়া মেঘ সকলকে বারি বর্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন, তাঁহার আদেশে বর্ষণ বন্ধ হইয়া আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল, তথন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ্ঞবাদীদিগকে আপন আপন গোধন লইয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ করিলে পর গোবর্দ্ধনরূপ ভগবান্ যথাস্থানে সেই গিরিকে স্থাপন করিলেন, তথন ব্রজ্ঞবাদীদিগের আনন্দের অবধি রহিল না, তাঁহারা সকলেই গিরিরাজকে পুনঃ পুনঃ অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ নন্দ ও যশোদা দেবী বারন্ধার বালক ক্ষেণ্ডর মুখ্চুম্বন



#### डोर्थ-जम्म-कहिमी।

গিনি আন্ধানের পূজা করিলেন। শ্রীক্লকের এক্সপ উপদেশ দিবার কারণ

এই বা, তিনি ভাগিলেন স্ববং শ্রীহারি এখানে বর্ত্তখান থাকিতে অন্ত দেওতার
কিন্দপে পূজা হইতে পারে, সেই নিমিন্ত তিনি নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক
ক'রয়। গিরিবাজের পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি বে নিজে গোপাল
ক্রপে গোর্বন্ধন তাহা কোনবলে প্রকাশ কবিলেন না।

দেববাজ ইন্দ্র, তাঁহাব পূজা নগ হওয়ায় অত্যন্ত কুজ হইছা। মেয় স্কলকে প্রভাবেরে নানি বর্ষণ কলি শালেশ কলিলেন। বর্ষণাধিপতি ইনেন আদেশমান মেয় স্কল প্রবনাগা বর্ষণ কলিলেন। বর্ষণাধিপতি ইনেন আদেশমান মেয় স্কল প্রবনাগা বর্ষণ কলিছে লাগিলে, নামান সংস্কৃত স্কাত্ত আদেশমান মেয় স্কল প্রবনাগা বর্ষণ কলিছে এলাগালিল, নামান প্রভাবের প্রবন্ধ কলিলেন স্কলিছে এলাগালিল প্রকলি প্রকলি কলিলেন প্রকলি ব্লেলিল প্রকলি কলিলেন প্রকলিলেন কলিলেন, কলিলেন আন্ধানিক কলিলেন কলিলেন, কলিলেন আন্ধানিক কলিলেন কলিলেন

বারী গণ ে বিশেশক দশন ও প্রদক্ষিণ করেন, শ্রীশ্রু গোলকন্ত্রপ ধারা ক'ব ইলা অলাত লিন সাত বারি বাম হত্তের কনিটাঙ্গলী লাগে মরলীলাক্রান পাশন করিবা বারিলাটিলেন। দেবলাল শ্রীক্রের সেই অনোকিক ক্ষম শালালে শালাল হাজিত হুইয়া মেঘ সক্লকে বারি বর্ধণ করিতে নিষের করিলেন, শালার শালাল বর্ধণ বর্ধণ বৃদ্ধ হুইলা, তথন শ্রীকৃষ্ণ প্রভ্রালী দিগকে সাধান আপন গোবন লইয়া বাহিরে যাইতে ব্লিলেন, উালারাও সেইক্রমা করিলেন, তথন প্রজ্বাদী দিগের আনন্দের অর্ধি বহিল না, তালারা সকলেই গিবিরাজকে পুনা পুনা অর্জনা করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ নন্দ ও ধণোলা দেবী বারম্বার বালক ক্ষেত্র মুধ্যুক্তন



করিলেন, কেননা এই ক্তঞ্চের উপদেশ মত গোবৰ্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন, এবং াউনি বিপদের সময় মূর্ত্তিমান হইয়া সাক্ষাৎদানে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। এইরূপে দেবরাজ ইক্সের কোপানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী-দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এই তীর্থস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বাদা ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীসহ বাস করিয়া থাকেন। এথানে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন উহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বৃক্ষের পত্রে কত ঠোঙ্গার ন্থায় পাতা সকল দেখিতে পাওয়া যায়; কথিত আছে, ঐ ঠোঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট ননী থাইয়াছিলেন। এই তীর্থে গমন করিলে পাগুদারা মানসীগঙ্গায় মস্ত্র উচ্চারণ পূর্বাক সহল্প করিয়া জলম্পর্ণ বা স্লান করিতে হয় এবং সাধ্যমত ব্রজ্বাদী পাগুকে দক্ষিণা দিতে হয়।

যথন নন্দ মহারাজ ও গোপসকল ক্ষেত্রের উপদেশমত গোবর্দ্ধনদেবের পূজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীক্ষেত্রের মানসেই এইস্থানে গঙ্গার আবি-ভাব হয়, এই কারণে এই সরোবরের নাম "মানসীগঙ্গা" হইয়াছে। মানসীগঙ্গার উত্তর তীরে চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন, এই ব্রজমগুলে মহাদেব চারি নামে বিখ্যাত ও পূজ্য হইয়া আছেন, যথা বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চাকলেশ্বর, আর কাম্যবনে কামেশ্বর। গোবর্দ্ধন তীর্থে গমন করিয়া চাকলেশ্বর মহা-দেবকে অর্চনা করিতে হয়।

# গোবিন্দকুণ্ড তীর্থ।

মানসীগঙ্গার এক মাইল উত্তরে গোবিন্দকুও অবস্থিত। এই কুণ্ডের চারিদিগ নানাবিধ তরুমূলে স্থসজ্জিত, এখানে ময়ুর, ময়ুরীগণ ও বানর গণের নানাপ্রকার নৃত্য দেখিলে, মনে হইবে যেন তাহারা ক্লপ্রেমে উত্মত্ত

#### ७। य- अभा-का हिनी ।

হইয়া তাঁহাকে অন্তেষণ করিতেছে।—এই স্থান অতি রমণীয় এবং এই , কুণ্ডের জল অতি নির্মান । 
ক্রিফা দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচ্প করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার স্তবে প্রসন্ধ করিয়া দেবগণসহ এই কুণ্ড নির্মাণ করেন এবং নানা তীর্থের জল আনয়নপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করেন এবং ক্লের নাম গোবিন্দর রাথেন, এই নিমিন্ত এই তীর্থ গোবিন্দের নাম অন্ত্যারে গোবিন্দকুণ্ড হইয়াছে। এই কুণ্ডে স্লান ও তর্পণ করিলে বছ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং পিতৃপুরুষদিগের স্বর্গে গতি হয়।

গোবিন্দকুণ্ডের তীরে হুগ্ধ দান্ছলে, মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে রুপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোপাল স্বৃত্তিকায় আচ্ছাদিত
ছিলেন। পুরীগোস্বাই স্বপ্নে অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মহাসমারোহে অন্নকৃট উৎসব করিয়াছিলেন, এই উৎসবে স্বয়ং গোপাল ভোজন
করিয়াছিলেন।

# শ্রীরাধাকুণ্ড তীর্থ।

এই তীর্থে যাত্রীদিগের থাকিবার খুবই স্থবিধা, পাকা দ্বিতল ধর্মশালায় বাস করিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থের সন্ধিকটে শ্রামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও মহলারকুণ্ড এই চারিটী কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে শ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড এই ছুইটীই বিখ্যাত, অপর ছুইটী লুগুপ্রায়, কেবল চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ছুরায়া কংসচর অরিষ্টাস্থরের অত্যস্ত উপদ্রব ছিল; প্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিয়া ব্রজ্বাসীদিগকে পরিত্রাণ করেন, এই ছুর্জেয় অস্থরের বুষের ক্রায় আরুতি থাকায় সকলে ইহাকে বৃষাস্থর বলিত। এই তীর্থের সন্নিকটে যে সকল দেবালয় আছে,



সে স্কলগুলিতেই লীলাময় প্রীকৃষ্ণ। বানরগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকার যাত্রীদিগকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। এই বনমধ্যে প্রীকৃষ্ণ ননী থাইয়া বৃক্ষে, হস্তলেপন করিয়াছিলেন অভাপি সেই চিহ্ন সকল বর্ত্তমান আছে আরও এথানে মণিপুরের রাজবাটী আছে তথায় স্থন্দর বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।

## শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি

শ্রীকৃষ্ণ বৃষাস্থরকে বিনাশ করিয়া, সখা ও ধেরুবৎসদিগকে স্থানাস্তরে রাখিয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বৃষভান্থনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা প্রিয় সখীগণসহ পুস্পচয়ন করিতেছেন, তথন তিনি তাঁহাদের নিকট যাইয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "আমার এই মনোহর উভ্যানে কে প্রত্যন্ত শাখা পল্লবাদি ভ্যাকরিয়া পুস্পচয়ন করে ? অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি নাই, আজ ভাগ্যবলেইতোমাদের সন্ধান পাইয়াছি," এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ধরিতে গেলেন।

তথন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "এই মাত্র তুমি বৃষাস্থরকে বধ করিয়া গোহত্যা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের স্পর্শ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বিনয়বাক্যে গোপিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাপ হইতে মুক্ত হইব তোমরা অমায় বল"। তথন শ্রীরাধা বলিলেন পৃথিবীর ধাবতীয় তীর্থে স্নান করিয়া আসিলে এই পাপ হইতে পরিজ্ঞাণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বাক্যে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি আমি সর্ব্ধ তীর্থে স্নান করিয়া আসি, তাহা হইলে হয়ত এই গোপবালিকাদের বিশ্বাস হইতে না পারে, অতএব

ইংদের সন্মুথে এই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া প্রীরুষ্ণ স্বীয় বংশী দ্বারা একটী সরোবর প্রস্তুত করিয়া ভূমিতলে প্রদাঘত করিবামাত্রই পাতাল হইতে ভোগবতীর জল ও তীর্থ সকল পৃথিবী ভেদ করিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সকল তীর্থ তথায় উপস্থিত হইলে প্রীরুষ্ণ তাহার মধ্যে মান করিয়া পুনঃরায় গোপবালাদিগের নিকট গমন করিলে, তাহারা তীর্থের আগমন বিষয় অস্বীকার করিলেন। তথন তিনি তীর্থগণকে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণপূর্কক তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, তাহার আদেশ মাত্র তীর্থগণ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপিনীদিগের সন্মুথে রুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন, এইরূপে স্থামকুণ্ডের স্পৃষ্টি হইয়াছিল। এই কুণ্ডে যিনি ভক্তিপূর্কক স্থান, তর্পণ, দর্শন বা স্পর্ণ করিবেন প্রীরুষ্ণের রুপায় তাহার সমস্ত মনোরথ সিদিহিব; কেননা পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল শ্রীরুষ্ণের আক্রায় সলিল রূপে এই কণ্ডে অবস্থান করিতেছেন।

# রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব ৷

শ্রামকুণ্ডের সৃষ্টি হইলে শ্রীমতী রাধিকাও একটা কুণ্ড প্রস্তুত করিতে অভিলাষ করিয়া সথীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। সথীগণ শ্রীরাধার অভিলাষ বৃথিতে পারিয়া উহা সম্পন্ন করিবার জন্ম শ্রামকুণ্ডের উত্তরে বৃষাস্থরের ক্রুক্ষত একস্থান থননপূর্বাক একটা মনোহর সরোবর নির্মাণ করিলেন, লীলাময়ের ইচ্ছার তিনি কৌতুক দেখিবার জন্ম উহাতে জল উঠিতে দিলেন না, তথন সথীগণ বিম্মরাপন্ন ও চিস্তাছিত হইলেন। শ্রীমতীকে চিস্তাযুক্ত দেখিরা সেই জগৎচিস্তামণি ব্যঙ্গ-

ছলে বলিলেন 'হুয়ো! তোমাদের সরোবরে আম।র স্তায় জল উঠিল না, অতএব তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার কৃণ্ড হইতে জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দাও।' গোপবালাসহ খ্রীমতী রাধিকা একবাক্যে বলিলেন, তোমার কৃত্বের জল পাতকযুক্ত, কেন না তুমি গোহত্যা করিয়া উহাতে স্নান করিয়াছ, ঐুজল ইহাতে পূর্ণ করিলে ইহাও অপবিত্র হইবে, আমরা মানস সরোবরের পবিত্র নির্মল জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিব। গোপিনী-গণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে শ্রীক্বষ্ণ তীর্থ সকলকে ইন্ধিত করিলেন, তীর্থগণ তাঁহার মনোভাব অধগত হইয়া শ্রীরাধার নিকটে ক্বতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীরাধা তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ম হইয়া তীর্থ সকলকে স্বীয় কুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ; এইরূপে রাধাক্ত্তের আবির্ভাব হইয়াছে। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-সহকারে এই ক্ণ্ডন্বয়কে অর্চনা করিবেন তিনি অক্ষয় হইয়া ত্রিসংসারে স্থথে থাকিতে পারিবেন এবং রাধাক্তফের কুপায় অন্তিমে বৈকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই কৃণ্ড ষয় পূজা করিতে হুগ্ধ, চিনি, ফুল শাড়ী, থালা, গেলাদ প্রভৃতি প্রদান করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অন্মুদারে ব্রাহ্মণ দারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় এবং ঐ পূজা স্বয়ং শ্রীক্লম্ম রাধিকাসহ গ্রহণ করেন। य राक्टि बजमण्डल প্রবেশ করিয়া এই ক্তদ্বয়ের অর্চনা না করেন, তাহার সমস্ত জীবন বুথায় নষ্ট হইবে।

শ্রামকৃত্ত ও রাধাকৃত্ত উভয় কৃত্তই পাশাপাশি অবস্থিত এবং দেখিতে একই প্রকার। এই উভয় কৃত্তই চতুর্দিক প্রস্তরময় সোপানশ্রেণীর দারা স্থানোভিত এবং তীরে বৃহৎ বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীশ্রীরাধাক্তফের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে। এই কৃত্তের চতুর্দিকে যে সকল পদচিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল গুলিই শ্রীরাধাক্তফের লীলা ধেলার শ্রীচরণ চিক্ত বলিয়া জানিবেন।

আহা! ব্ৰহ্মবাদীগণ, অতি পুণ্যাত্মা, যেহেতু পদচিহুধারী ও বিচিত্ৰ-

ভূষণধারী কমলাদেবী বাঁহার আজ্ঞাবহ, সেই পরমপুরুষ শ্রীরুক্ষের সহিত কত লীলা করিয়া গোচারণ করিয়া থাকেন। ভগবান যুগে যুর্গে জন্ম- গ্রহণ করিয়াছেন সত্যা, কিন্তু কথন কোন জন্মে এত স্থথ অর্থুভব করেন নাই, যেরূপ এই ব্রজমণ্ডলে ব্রজবালাদিগকে লইয়া স্থথাস্থভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে এই ব্রজপুরী শুদ্ধ হইয়াছে, ইহার ফলে ব্রজের সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে।

যে কৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে দেবকীগর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঁহাকে কংস ভরে বস্থদেব যমুনাপারে গোকুলনগরে গোপরাজ নন্দগৃহে রাথিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যথায় নন্দরাণী যশোদাদেবীর যত্তে স্থথসচ্ছলেও গোপবালকগণের সহিত একত্রে গোচারণ করিয়া কত আনন্দ অহভব করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে অভিলাধী হইলেন ?

একনা শ্রীক্লফ বলরামের সহিত গোকুলের বনে বনে বৎসচারণ করিতেছিলেন, সেই সমন্ব বলনেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়া আমাদিগের উচিত হইতেছে না, এ কাননের সমস্ত স্থথ আমাদের উপভোগ করা হইন্নাছে, এখানে পূর্বের ক্রান্ত ত্বলাই, কার্চ্চ নাই, সে সকল বৃক্ষ নাই; গোপগণ প্রান্ত সকল বৃক্ষই ছেনন করিরাছে। পূর্বের এইস্থানে যে সকল উন্থান ও উপবন স্থাতিল ছান্নাসমন্বিত পাদপরাজিতে বিরাজিত ছিল সে সমস্তই শৃক্তপ্রান্ত হইনাছে, নিবিড় তরুপেরবে সমাছের থাকাতে যেন্থান হইতে বহির্তাগে দৃষ্টি সঞ্চারিত হইত না, এক্ষণে সেই সকল আশ্রয়তক্বর অপসমেও অবশিষ্ট বৃক্ষসমূহের সমাবৃত পল্লববিগমে চতুর্দ্দিক পরিনৃশ্রমান হইতেছে।

তৃণ, বারি ও আশ্রম্বর্যান এ কাননে একণে নিতান্ত চুপ্লভি, পূজনীয় বনস্পতিগণ নিতান্ত বিরল। বৃক্ষগণ ফলশৃক্ত ও বিরল-পল্লব হওয়াতে বিহঙ্গণ স্ব স্থাকুলায় পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, এ বনে

আর সে মুখ নাই, সে আনন্দ নাই, মনোহর পুষ্পপরিমলবাহী সে মুগদ্ধি সমীর হিল্লোলও নাই। অরণ্যজাত তৃপকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এই আভীর পল্লীবাদীগণের পক্ষে তত্তৎদ্রব্য নিতাম্ভ চুল্লভি ও নগরসদৃশ হুর্ম, লা হইয়া উঠিয়াছে। যেমন পর্বতের ভূষণ বন, তদ্ধপ গোপগণের ভূষণ গোধন। সেই গোধনই আমাদের পরমধন। হে অগ্রজ! তুল জলাভাবে এই স্থান যথন সেই গোধনগণেরই কণ্টকর হইতে লাগিল, তথন আর এস্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য নতে। যে স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ, কার্চ ও সলিলাদি স্থলভ, তাদৃশ ভোগবহুল স্থানেই গমন করা আমাদিগের পক্ষে একণে শ্রেয়:কল্প। ধেমুবংদগণ, নিত্য নব তৃণভক্ষণে সমংস্ক্রক, অতএব তাদৃশ তৃণক্ষেত্র সমাযুক্ত বিরামপ্রদ স্থানে বাস করাই নিতান্ত আবশুক হইয়াছে। অধিকল্প অত্ততা গোর্চসমূহের তুণ পত্রাদি নিরস্তর গোমর ও গোমূত্র লিপ্ত থাকাতে, ধেল-বংসগণ তাহা প্রায়ই ভক্ষণ করে না, যদিও অগত্যা ভক্ষণ করে, তদ্মারা হুগ্ধবতী গাভীগণের হুগ্ধ সঙ্কোচ হয়; বিশেষতঃ ব্রজবাদী সাধারণ গোপ-গণের নির্দ্দিষ্ট গৃহ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আশু এই জঘন্ত স্থান পরিত্যাগপূর্বক স্থবিমল শস্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্রে আমাদিগের বাস করা কর্ত্তব্য। হে ভ্রাতঃ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, যমুনাতীরে বৃন্দাবন নামে এক রমণীয় কানন বিভাষীন আছে, তথায় স্থকোমল তুণ, ছায়াবহুল বুক্ষ, সম্বাহু ফল ও নির্মান সলিল প্রাচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রমণীয় বুলারণো প্রয়োজনীয় কোন বস্তুরই অভাব নাই।

অনতিদুরে মন্দরশৈলসদৃশ গোবর্দ্ধন নামে এক সমুন্নত শিথর, রমণীর ভূধর বিরাজিত আছে, সেই গিরিগোবর্দ্ধনের শিথরদেশে কাননস্থ দেবদার মন্দরসদৃশ স্থপবিত্র ভাগ্নীর বট বিভামান। স্থরনদী মন্দাকিনী সরিদ্ধরা বমুনা ও তদ্ধপ সেই বৃন্দারশ্যের সীমান্তরূপে স্থশীতল প্রবাহে বনাস্ত ভাগ নিরত পরিবেষ্টিত করিতেছে। হে দেব! এক্ষণে এই কুৎসিত বন পরি-

ভাগে করিয়া সাধুবাঞ্চিত সেই বৃন্দাবনে ঘোষবল সংস্থাপন করাই সৎ পরামর্শ বিবেচনা করিতেছি, তথায় বিচরণ সময়ে স্থাচারু গোবর্দ্ধন, পুণামর ভাঙীর বট এবং স্থানীলসলিলা তরন্ধিণী কালিন্দীকে নয়নগোষ্ঠর করিয়া পরমানন্দ অহভব করিতে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে এক্খানে কোনপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া গোকুলবাসীগণকে সম্ভন্ত না করিলে উহারা সহজে তথায় যাইতে সম্ভত হইবেন না।

বিশ্বচক্রী বাস্থদেব বলরামকে এই সকল বাক্য নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার দেহ হইতে এককালে শতসহস্র বৃক (ব্যাম্ব) আবিভূতি হইমা ব্রজমণ্ডল সমাক্ষম করিল; সেই শোণিত মাংসলোল্প ভীষণ ব্যাম্র সকল ব্রজপুরী মধ্যে গাভী, বৎস ও নরনারীগণকে আক্রমণ করাতে সকলেই মহাভয়ে আকুলিত হইমা উঠিল। শ্রীবৎসলাম্থনাহ্বিত ভগবদেহে।ৎপদ্ম করাল শার্দ্দ্লগণ স্থানে স্থানে শত পরিমিত সংখ্যাম্মক্রমে দলবদ্ধ হইমা গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভীভক্ষণ ও মাতৃক্রোড় হইতে শিশুহরণ আরম্ভ করিল। তাহাতেই সেই জনাকীণ গোকুলনগর নিতান্ত ভয়ন্থান হইমা উঠিল। যে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে সেইদিকেই যেন মূর্ত্তিমান্ ক্রতান্তত্বল্য বিকটাকার বৃক্গণ করালবদন ব্যাদন করিয়া জীবকুল গ্রাস করিতে ধাবিত হইতিছে, এইপ্রকার দেখিতে পান্ন। মান্নামন্য শ্রীক্রক্ষের এই কৌতুক্মন্ধী বিভীষিকাপ্রভাবে, ব্রজবাসীগণের মনে এরপ বিষম শঙ্কাকুল হইল যে, কেহই আর সাহস করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয় না। এইরূপে ব্রজবাসীগণের বনগমন, গোচারণ ও যমুনাম্বান এককালে রহিত হইল।

সমস্ত ব্রজ্মণ্ডলে আভীরপন্নীবাসীরা মন্ত্রণা করিল যে, ভরানক নথর দংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিচিত্র পিঙ্গলবর্ণ ব্যাঘণণ সমূলে আমাদের সর্বর্নাশ সাধন করিবার পূর্ব্বে এই বিপদসন্থল স্থান পরিত্যাগ করা আমাদিগের কর্ম্বব্য । ঐ আমার প্রতিক্রে আক্রমণ করিল, এই আমি জীবনসর্বস্ব স্থামীধনে বিশিত হইয়া ব্যাত্র কর্ম্বৃক অনাথা ও বিধবা হইলাম, ঐ আমার চুশ্ববতী

গাভীগণকে করাল ব্যান্তে প্রাস করিল, অহরহং প্রতি রজনীতে এইরপ করুণার্তনাদে ব্রজপুরী নিতান্ত আকুলিত হইরা উঠিয়াছে, রমণীগণের অবিশ্রান্ত রোদনধ্বনিতে ও বংসহারা গাভীগণের শোকার্ত হাম্বার্বে গোকুলে আর কর্ণপাত করা যায় না; অতএব এই শ্বাগদপূর্ণ আপদাপন্ত ভীষণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোধনগণের স্থপেব্য এবং আমাদিগের সর্ব্ব-প্রকার শন্ধাশৃন্ত নিরাপদ স্থানে বাসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হই-তেছে। ব্রজবাসীগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের হদয়সর্ব্বস্থ শ্রীক্তম্বের্ব মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি হাস্তপূর্ব্বক সেই শান্তি রসাম্পাদ, পরম স্থথাম্পদ বৃন্দারণ্যকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, সেই রমণীর স্থানে তোমরা সেহাম্পদ প্রকল্পা ও স্থাম্পদ গোধনগণ সমভিব্যাহারে নিরাপদে পরম

শীক্ষকের উপদেশমত গোপপতি মহারাজ নল্দ নগরমধ্যে দ্তগণ হারা ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রজ্ঞধাম গোকুল পরিত্যাগ করিলা স্বাদ্ধরে গোপগণকে বুলাবনে যাত্রা করিতে হইবে; অতএব হে পুরবাসীগণ! তোমরা সম্বর স্বসজ্জিত হও, শীঘ্র শকট যোজনা কর, গোগণের রক্জ্মকুক করিয়া দাও, আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই" গভীর সমুত্র নির্ঘোষণ বাক্য বিনির্গত হওয়াতে ঘোষপল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুলিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্যান্তভর হইতে নিক্কৃতিলাভ করিয়া বুলাবন গমনার্থ সকলেই এককালে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, যথাস্থক্রমে গমনোপযুক্ত সমস্ত আয়োজন সম্পাদ্দন করিয়া গোপগোপীগণ ব্যক্তসামর্থভাবে স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তাহাদিগের স্থবিচিত্র দীপ্তিমান শক্টসমূহ ক্রতবেগে পরিচালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মহার্ণবিদ্ধানের ক্রতগামিনী তরণীবৃন্দ অমুকুল মাক্ষত হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়৷ ইতন্তভক্তঃ ভাসমান হইতেছে।

গাভী-বংসসমূহ নানাবৰ্ণে রঞ্জিত ও শ্রেণীক্ষ হইরা পুচ্ছ সঞ্চালন, বিষাণ, বিৰুষ্পন ও গ্রীবাভন্নী করিতে করিতে প্রমন করাতে বোধ হই<u>ল বেন বিচিত্</u> রংএর পতাকাবলী পরিশোভিত বিবিধাকার তর্রণিমালা সফেন বীচিমালা
সঙ্গল জলধিল্রোত ঘৃণীয়মান হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। পস্থাবিহারী গোপবৃন্দ স্কন্ধে বিলম্বিত রজ্জুদাম ধারণ করিয়া গমন করাতে বোধ হইতে
লাগিল যেন, পল্লবাকীণ বটবৃক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শুন্দমঞ্জরী
নিম্নগামিনী হইয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। দিধপদরা ও গর্গরীশীর্ম
গোপনারীগণ কেহ শৃত্ত হস্তে, কেহ বা পুত্র ক্রোড়ে মরালগমনে স্কচারু
নূপ্র শিক্ষনে দশদিশি প্রতিশন্ধিত করিয়া নানারক্ষে গমন করাতে
বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের স্বরন্ধিত চাক্চিক্যশালী টীকা পরিশোভিত মনোহর বদনমগুলগুলি যেন আকাশ বিহারী নক্ষত্রমালার স্থায়
শোভাধারণ করিতেছে। নবযৌবন-দীপ্রিশালিনী স্কচারুহাসিনী পীনোমত
পরোধরা স্কল্বী কামিনীগণের লীলাম্বর, পীতাম্বর, লোহিতাম্বর শোভা
যেন বর্ধাকাল বিরাজিত ইন্দ্রধন্ধকে উপহাস করিতেছে। এইরূপে সশকট
গোপ-গোপান্ধনাগণের মন্ধল্যাতা ও আনন্দ কোলাহলে বহুদ্রব্যাপী
বৃন্দারণ্যে অপূর্ব্ধ শন্ধ ও অপূর্ব্ধ কলরবে পরিপ্ল ত হইল।

এইরপে অল্পকাল মধ্যে সেই বছজনাকীর্ণ জনস্থান গোকুল নগর জনশৃত্য হইল। ব্রজবন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার ল্যায় শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিল। ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণ-পূর্বাক গোধনগণের নির্বিন্নে বিরামার্থে তথায় বাসস্থান নির্বাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোপ-গোপীগণের শয়নার্থ বস্ত্রচর্মান্ত চতুষ্পদী থটা সকল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যক্ষাত সকল যথায়থ স্থানে সংস্থাপিত হইল। শিল্পচতুর গোপগণ বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাথোপরি তৃণস্তবন বিস্তার করিয়া মন্থন ভাত্তের আবরণ প্রস্তুত করিল। নবয়ৌবনসম্পন্না গোপান্ধনাগণ গর্গরীমন্তকে সলিলানয়নার্থে বহির্গত হইয়া বৃন্ধাবনের শোভাদর্শন করিতে লাগিলেন ; নিজ্য-নব্দীলা-কৌতুকে গোপগোপীকাগণের আনন্দের ইয়ভা রহিল না। গোভীগণ নন্দনসদৃশ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনের আনন্দে নির্ভয়ে অজ্ঞ-ধারে অস্তধারার স্থায় চুগ্ধপ্রদান করিতে লাগিল।

সর্কচিষ্টরঞ্জন স্থকুমার শ্রীক্বঞ্চ বন-বিচরণকালে যখন গোপগণের সহিত বন্দাবনে সমাগত হইলেন, তথন নিদারকা নিদাঘকাল স্থথময় বৃন্দাবনকে প্রচণ্ড মার্তিগুকরে পরিতপ্ত করিতেছিলেন। ভগবান্ মধুস্থদন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্থাধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। যেন নবজলদকান্তি শ্রীক্বঞ্চের অর্চনার নিমিন্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ বংসচারণ করিয়া পরমস্থথে বিহার করিতে লাগিলেন, কালিন্দী সলিলে জলবিহার, কুঞ্জে কুঞ্জে বনবিহার এবং গোচে গোচে গোচে গোচিবিহার করিয়া গোপালগণের সহিত দিন দিন তাঁহারা মহানন্দ অমুভ্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ধাকাল সমাগত, গগনমণ্ডল ইন্দ্রধ্বসমলক্ষত। জলধরগণ মূহ্মুহ্ণ গভীর গর্জনসহকারে স্বস্নিশ্ব বারিধারা বর্ধণে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। নবনীরসিক্ত ঝঞ্জাবাত প্রবাহে বনভূমি সন্মার্জ্জিত হইয়া যেন নবযৌবনশালিনী স্বন্দরী কামিনীর স্থায় শোভাধারণ করিল, কানন মধ্যে তুঃসহ সৌরানল ও দাবানলের স্পর্কমাত্র বহিল না।

এইরপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কথন দিবস, কথন শ্র্রী, তাহা নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য, মানবগণ দিনমানকে রজনী বলিয়া অফুমান করিতেছে, বস্তুতঃ দিবা যামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। হে কেশব! নিদাঘাবসানে জলদাগমে সেই বৃন্দাবন যেন নন্দানবন সদৃশ পরম রমণীয় বোধ হইতেছে। রোহিনীনন্দান বলরাম কমললোচন কুম্পের সহিত নবব্রজে সম্পৃত্বিত হইলেন। তাহারা উভরে পরস্পর পরস্পরের চিন্ত প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক তদানীন্তন জ্ঞাতি গোপর্নের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। এইরপে তথায় তাহারা গোপালগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কোতৃকে কালজ্বেপ করিতে লাগিলেন।

ম্বেচ্চাবিহারী বাস্থদেব একদা লতাপাদপ পরিশোভিত যমুনাকুলে উপস্থিত হইলেন। তথার স্থুশীতল জলকণাস্পর্শী স্থুথস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন সঞ্চারিত হইতেছে, কল্লোলিনী যমুনা তুরকরপ অপাক বিক্তার করিয়া यक्षाविकल्लनभूर्वक वायुगर क्लीफ़ाक्टल भीरत भीरत नृष्ठा कतिराज्ञ । প্রকুল্ল-কমল-কুমুদ অপরাপর জলজ-কুমুম ও জলচর জীবকুলে যমুনা সমাকীর্ণা, স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্থ; বর্ষাবেগ প্রভাবে তীরতরুগণ উৎপাটিত হইয়া শ্রোতমধ্যে নিপতিত হইতেছে। হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের কলরবে কলিন্দনন্দিনী যমুনা নিরম্ভর নিনাদিত হইতেছেন। বর্ধারম্ভে আদিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। থরতর স্রোত তাঁহার চরণ, সমুন্নত তীর ভূমি তাঁহার নিতম, ঘূর্ণামান আবর্ত্ত তাঁহার নাভিপদ্ম, দলিল-বিক্শিত তাঁহার রোমরাজি, তরক্তম তাঁহার স্থললিত-ত্রিবালী, চক্রবাক্যুগল ঠাহার পরোধর, তীর পার্শ্ব সংযোগ তাঁহার প্রফুল আনন ও হাস্ত, রক্তোৎপদ তাঁহার ওঠ, নীলোৎপল তাঁহার জ্ঞা, শত-দল তাঁহার নেত্র, স্থপ্রস্ত হ্রদ তাঁহার ললাট, স্থনীল শৈবাল তাঁহার কেশ-কলাপ, স্থদীর্ঘ স্রোত তাঁহার বিস্তীর্ণ বাহ, বিকশিত কাশকুস্থম তাঁহার শুদ্র-বাস, শাখাপলবাকীর্ণ তীরভক্ষণ তাঁহার অলম্বার, মংস্থাগণ তাঁহার খেলনা, পদ্মপত্র তাঁহার উত্তরীয়, সারসের স্বস্থর তাঁহার নূপুর, নক্রকর্মাদি তাঁহার অমুলেপন এবং স্থবিমল স্বচ্ছ সলিল তাঁহার স্তনচ্গ্র।

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদ্রমোহিনী আশ্রমশোভিনী যমুনাকে নরন-গোচর করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন; তিনি সেই নদীতীরে বিচরণ করাতে শোভাময়ী হর্য্যতনয়ার লাবণ্যমাধুরী বেন শতগুণে পরিবদ্ধিত হইল, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোপিনীগণের সহিত নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলাপ্রকাশ করিয়া হৃথাস্কভব করিতে লাগিলেন।

একদা জিঘাংসাপরায়ণ তুর্দান্ত কেশীদৈত্য কংস রাজার নিদেশাহসারে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোপ গোপাল ও গোধনগণের প্রাণসংহারপূর্বক ভাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সেই তুরাচার দানবের অনিবারিত উপদ্রবে বৃন্দাবন ন্মানবান্তিপূর্ণ হইরা বেন শ্মশানভূমি সদৃশ বীভৎসদশনী হইয়া উঠিল। তাহার প্রচণ্ড খ্রক্ষেপে ও গেতিবেলে বৃক্ষণ্যকল ভয় এবং অবস্থানস্থানের ভূমিখণ্ড বিদারিত হইতে লাগিল। ভীষণ চীংকারে পবনগর্জ্জন পরাভূত করিয়া সেই তুরস্তত্ত্রক লক্ষপ্রদানে আকাশপথ অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহ প্রচণ্ড পর্কতের ক্সার্ম প্রকাণ্ড কেশরজাল সম্বাপত্র পাদপের ক্সার্ম সমুদ্ধত, আক্রোশ ও জিঘাংসার্ম কংসের ক্সার ভয়াবহ।

সেই হুরাত্মা প্রমন্তভাবে গোপ ও গোধনগণের জীবনবিনাশে প্রবৃত্ত **रुटेल, वृन्मावन यन জीवमुमागम मृज रुटेग्रा পिएल। এकमा म्हटे शीमाःम** ও নরমাংসলোলুপ তুরাশ্য় অশ্বরূপী দানব যেন কালপ্রেরিত হইয়া সাহ-**কারোন্মন্তভাবে ঘোষপল্লী মধ্যে প্রবেশ করিল, তথন গোপ গোপীগণ** সেই ভীষণাকার তুরগাম্বরকে দর্শন করিবামাত্র ভন্নবিহ্বলচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ব স্ব পুত্রকক্যাগুলিকে বক্ষেধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণা-भन्न रहेत्। অৱাতিনিস্থান **औक्रथ তাহাদিগকে সাম্বনাবাক্যে অভ**ন্থ-প্রদানপূর্বক প্রফুল্লবদনে সেই পাপাশয় কেশীর সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। কালপ্রেরিত কংসদৃত কেশী ক্লফকে পাইয়া ক্রোধবিক্ষারিতলোচনে বিকট-দর্শন বিকাশপূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত করিয়া হ্রেষারব করিতে করিতে পবনবেগে তদভিমুখে ধারমান হইল, শ্রীকৃষ্ণও তাহার আগমনপথে অগ্রবর্ত্তী হইলেন; তাহাকে দেই ভীষণ অখাম্মরের সন্মুখীন হইতে দর্শন করিয়া সামাক্তমানববুদ্ধি গোপগণ সভয় সংশয়ভূমচিত্তে কহিতে লাগিল, হে বংস! নিবৃত্ত হও, ঐ চুরম্ভ আৰু মহাপরাক্রান্ত, তুরুদ্দল মধ্যে উহার তুল্য হিংল্র ও বলবান আর বিতীয় নাই, কেহই উহাকে দমন করিতে সমর্থ নহে। তুমি বালক. কদাচ উহাকে পরাভব করিতে পারিবে না, ঐ হুদ্দমণীয় তুরগাধম হুরাচার নুশাধ্য কংসের সহোদরভুল্য প্রিন্নতম স্বচন্ন, উহাকে বিনাশ করা কাহারও

সাধ্যায়ন্ত নহে। সর্ব্বদর্শহারী মধুষদন মানবমেহে কাতর গোপগণের তাদৃশ সভরবাক্য শ্রবণে মনে মনে মৃত্যুক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই চুর্জ্জয় অমুরকে যুগল হস্তম্বারা তাহার মন্তক অবধি সর্ব্বশরীর দ্বিধা করিয়া সংহার করিলেন। তথন দেবগণ মর্গ হইতে পুপরৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এইরপে শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিলে বৃন্দাবনে সকলেই নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইলেন, গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতাদর্শনে বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

বুন্দাবনে যেস্থানে কেণীদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন সেই অবধি ঐ স্থান কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাপমতি চুর্জ্জয়কেণী শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে গতিলাভ করিয়াছিল, এই নিমিন্ত কেশীঘাটে মন্তক মুন্তনপূর্বক স্থানদান করিলে পরম গতিলাভ হয়। এই ঘাটেই যমুনাদেবীর অর্চনা করিতে হয়।

# রন্দাবন তীর্থদর্শন যাতা।

মপুরা হইতে বৃন্দাবন যাইতে হইলে, রেলযোগে গমন করিলে থরচার স্থবিধা হয় সত্যা, কিন্তু যাহাদের গাড়ী ভিন্ন যাওয়া হইবে না তাহাদের র্থা এগাড়ী ওগাড়ীতে লাম্বনা ভোগ না করিয়া মথুরা হইতে যোড়ার গাড়ীতে যাত্রাই শ্রেয়ঃ। মুটে থরচ ও গাড়ীভাড়া একত্রে হিসাব করিলে প্রান্ন একই পড়ে। মথুরা হইতে বৃন্দাবন সাত মাইল ব্যবধান মাত্র। পাকা প্রশস্ত বাঁধারান্তা আছে, বৃন্দাবন গেট নামক মে

ফটক আছে উহারই মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মধুরা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবেশকালে অর্থাৎ যেস্থান বৃন্দাবন গেট বলিয়া বিখ্যাত ঐ স্থানেই গোকর্ণ মহাদেব বিরাজমান। গোকর্ণ ত্রিলোক বিখ্যাত তীর্থ। ইহা বিশ্বনাথ বিষ্ণুর অত্যম্ভ প্রিয়ম্থান।

পথিমধ্যে যমুনাতীরে ও নগরের কত লীলাথেলাই দেথিতে পাইবেন।
হাটাপথে বা গাড়ীতে যাইলে এইটুকুই লাভ বলিয়া জানিবেন। শ্রীধামে
পৌছিলে প্রথমেই মথুরা অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে যত অগ্রসর
হইতে থাকেন, তত্তই ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ ভূষিত চাতকের ন্থায় যাত্রীদিগের
আশাপথ চাহিয়া থাকেন। যাত্রীগণ শ্রীধামে পৌছিলেই কিয়ৎক্ষণের জন্ত
মহা গোলযোগ পড়িয়া যায়। ব্রজবাসী (পাণ্ডা)গণ যাত্রীদিগকে প্রশ্লে
প্রশ্লে বিব্রত করেন। শ্রাবণমাসের বারিধারার ন্থায় "আপনার বাড়ী
কোন্ জিলা? নিবাস কোথায়? ব্রজবাসী কে?" কোন জাতি? পদবী
কি? ইত্যাদি" অবশেষে যাত্রীগণ, আপনাপন ব্রজবাসী মনোনীত
করিয়া লন।

এই ব্রজবাসী ( তীর্থগুরুর) নিকট যাত্রীগণকে পুর্ত্তলিবৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনের লীলাসকল দর্শন করিতে হয়। তাঁহারা যাহা দেখান তাহাই দেখিতে পাইবেন, যাহা না দেখাইবেন উহা কিরুপে দেখিতে পাইবেন কিন্তু এই পুস্তকথানি নিকটে থাকিলে প্রাচীন লীলাস্থলী ও মন্দিরাদি কোন্স্থানে কিরুপ দর্শন করিলে সমস্ত দর্শন ঘটাবে এবং ঐ সকল দেবালয় কত দিন প্রকটিত হইয়াছে ও কোন মহাত্মার ঘারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা সম্যক্রপে অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দঙ্গীর পুরাতন মন্দির, পরে জগৎবিধ্যাত শেটজীর মন্দির
দৃষ্টিগোচর হইবে। এই সকল মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রজবাসী ভিক্ষকগণের স্থললিত মধুর গানে যাত্রীদিগকে এই স্থানই যে বৃন্দাবন উহা অবগত করাইবে।

কোন ভিকুক এই গানটা শুনাইবে;—
শ্রামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন ।
মৃত্ব মৃত্ব বংশী বাজে এই সেই বৃন্দাবন ॥
কেহ বা ভূমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাহিতে থাকিবে;—
ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীপদ রেহ ।
এই ধুলা মেখেছিল, নন্দ বেটা কেহ ।

কেহবা জন্মরাধে ব্রীরাধে, কেহ বা রাধান্তাম রবে মন মাতুর্মারাশ্বরে ভিক্ষা করিতেছে, কেহবা থোল করতাল লইয়া রুঞ্চপ্রেমে বিভার হইয়া ব্রজরজে বিলুপ্তিত হইয়া হা রুঞ্চ! হা রুঞ্চ! বলিয়া অশ্রুজলে বক্ষংস্থল প্রাবিত করিতেছে, আহা! সেই প্রেমমন্ন চিন্ত সকল দর্শন করিলেও ভক্তির উদর হয়। এইয়প নানাছলে নানাপ্রকার ভিক্ষার্থী আসিয়া চতুর্দিক বেইন পূর্ব্বক গাহিতে থাকিবে।

ভক্তবৃন্দ আসি, কহে হাসি হাসি। গমা কানী ছোড়কে, সবে হব বুন্দাবনবাসী ৬

যথন এইরূপ ভক্তি রসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে পশ্বি, তথনই জানিবন যে, এইস্থানই বৃন্ধাবনধাম। যে ধাম দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া পিতা, মাতা পুত্র কন্তা ও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কত অর্থ কত কন্ত সন্থ করিয়া, কত বন, উপবন, পর্ব্বত উলজ্যনপূর্বক সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া, দয়াময়ের রূপায় আজ সেই ব্রজ্ঞধামে নির্বিদ্ধে উপনীত হইলেন কোন বিবয় ক্রক্ষেপ করেন নাই, এক্ষণে যুগলমূর্ত্তির শ্রীচরণ দর্শনে সেই মহাত্রত উচ্চাপন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করুণ।

বৃন্দাবনধাম বৈষ্ণবদিগের একটা পবিত্র মহাতীর্থস্থান এবং আক্রন্ধের লীলাভূমি। যমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজমান, তন্মধ্যে শেঠ-জীর স্বর্ণ তালবৃক্ষযুক্ত দেবালয়, গিরিগোবর্জন, লালাবাবুর মন্দির, গোবিন্দ জীর মন্দির, মদনমোহনের, গোপীনাথের, সাহাজীর মন্দির, বন্ধচারীর মন্দির এবং নিকুশ্বকানন এই সকল একান্ত দর্শন যোগ্য। এতন্তির এথানে আরও অনেক মন্দির ও দেবালয় সকল বর্ত্তমান আছে। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদিগের মান্ত অধিক ইইয়া থাকে এবং প্রায়ই তাহারা জীবনের শেষভাগ, এই তীর্থ স্থানে বাস করিয়া জীবন বিস্কুল করিয়া গৌরবান্বিত হন।

শ্রীরন্দাবনধানে—যমুনা ও বৃন্দাবন এই হুই স্থানে ভগবদলীলার প্রাচীন চিন্ন বর্ত্তমান আছে। ভক্তগণ যাহা দর্শন করিয়া জন্ম
সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীত্রজেক্ত্র নন্দনের বৃন্দাবন কতই না প্রিয়
ছিল, এথানে ময়ুর ময়ুরীগণ শিথিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া স্বভাব স্থলভ কেওয়া
কেওয়াস্বরে প্রতিধ্বমিত করিয়া শ্রীরাধামাধবের গুণগানে মন্ত হইয়া তালে
ভালে নৃত্য করে, শ্রমর শ্রমরী গুণ গুণ স্বরে গুল্পন করিয়া শ্রীরাধা ক্লেয়
যশোগুণগান করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করিয়া ক্লতার্থ
হয়।

শ্রীমতী যমুনাদেবী—বংশীবদনের মনপ্রাণ মাতোয়ারা স্থমধ্র বংশীবাদনে উত্তাল তরঙ্গমালা উথিত করিয়া প্রেমমরের প্রেমে গদগদ হইয়া খীর গগুরাপথ পূর্বাদিক ভূলিয়া পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতেন, ব্রজ্ঞবাসীগণ যাহুমন্ত্রে মুগ্ধ ফণীর ন্যায় মুগ্ধ হইয়া ঐ বংশীর তাল লহরী শুনিয়া কত স্থথ অক্ষতব করিতেন, ব্রজ্ঞজনাগণ ব্রজ্ঞের ও ব্রজ্ঞেরীর কেলীক্রীড়ার স্থানে উন্মন্ত হইয়া দর্শন করিতেন এবং শ্রিক্তঞ্জের বামে বিহ্যুল্লতার্মপিণী বৃষভাম্থননিশী শ্রীমতী রাধারাণীর সন্মিলন দেখিয়া অচৈতন্য অবস্থায় নয়ন ভবিয়া দর্শন করিতেন। গাভীগণ শ্রীক্তঞ্জের বংশীরব শুনিয়া হামারবে উর্ক্লে পূক্ষ ভূলিয়া বনের দিকে ধাবিত হইত সেই বৃন্ধাবন কিরপ রমণীয় স্থান, একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্তই ব্রিতে পারা বার।

এই ধামে বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য কত :--সদাচার ত্রিভ্বনে দেখ পূর্ব্বাপার।
বৈষ্ণব সেবা মাত্র ব্রত সবাকার॥

#### তাথ-ভ্ৰমণ-কাহনী।

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাদোদক পদর্জ। উল্লাস করিয়া সেব তাজ বুথা লাজ। যাহার মহিমা বলে রুক্তপ্রেমে মন্ত। প্রতাক দেখহ তার প্রভার মহতে ॥ বৈষ্ণবের অধরামৃত যেই নাহি খায়। ক্ষণভক্তি দূরে বহু সংসার না যায়॥ কর্মী, জ্ঞানী মতে আর সকাম বিধানে। ফিরিয়ে অশুদ্ধ বৃদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥ লোকাচার দেখ নারী বালবৃদ্ধ যুবা। বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবীদেবা॥ দান প্রজা সেবার স্থলে সবার বচন। বৈষ্ণবের করবলি সবার বটন ॥ অভা পিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে। তথাপি নমস্বারি ঠাকুরাণী ভনে ॥ ধর্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যাভিচারী হয়। শুদ্ধ ভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ পায়॥ অতএর শুদ্ধ ভক্ত হয় মহাবাধা। সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥ এই জ্ঞান কছু বিনা চারি সম্প্রদার। কদাচ না হয় কুঞ্জে শৌচ প্রায়। সম্প্রদা বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে। নিশ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি শ্ফরে॥

বৃন্দ∤বনে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অঘাস্তর নির্বাণ প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। বৃন্দাবন নিত্যধাম ব্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেব-গণেরও পুজনীয়, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও প্রমানন্দময়। পৃথিবীতলে বৃন্দাবনই পূর্ণধাম বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এথানে পাঁচ সহস্রের অধিক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে সাতটি দেবালয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ যথা শ্রীগোবিল শ্রীগোপীনাঁথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রাম স্থলর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধা দামোদর এই সাতটি দেবালয়ই গোস্থামীদের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ।

এথানে জন্তপুর, সিদ্ধিয়া হলকার এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহা-রাজাদের এবং অক্যান্ত অনেক জমিদার দিগের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপিত আছে।

বুন্দাবনে যাত্রীদিগকে পৃথক বাসা ভাড়া দিতে হয় না। যাহাকে তীর্থগুরু মান্য করা যায় তিনিই বাসা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্ত সাধ্যামুসারে একটা ভেট ও ১'/• সতন্ত্র বন্দাপজার নিমিত্ত দিতে হয়। ভেটের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। আট আনা হইতে পাঁচ টাকা পর্যান্ত ट्रिक चारक छैटा यां जीनिएगत टेक्का वा माध्यास्यां स्नी कतिरवन, जरव निव्रम এই যে যিনি এক দেবালয়ে যেরূপ ভেট করিবেন, তাহাকে সেইরূপই ছন্ত্র न्नात्न एक नित्र इट्टेंद्व व्यर्थाए श्रीशाविन, श्रीशावीनाय, श्रीनायस्मत्, কুঞ্জবাদী, ( যাহার ক্ঞে থাকা হইবে ) যমুনাদেবী এবং গুরুর পাঠ এই ছন্ত স্থানে সমানভাবে ভেট করিতে হইবে এবং প্রীরাধারমণ, খ্রীগোকলা-নন্দ ও শ্রীরাধা দামোদরের দেবালরে এক আনা ভেট দিয়া দর্শন করিতে হয়। যমনাদেবীকে যে ভেট দিবেন উহা তীর্থগুরু ( ব্রজবাসীর ) প্রাপ্ত। যমুনা পূজার সময় যে সকল দ্রব্য আবশুক মায় দক্ষিণা উহা সমস্তই তীর্থ छक पिरवन व्यापनारपत्र निकटे य अक्टी एडि नहरवन थे मुना हहेरड ; আর তীর্থ সমাপনাত্তে সুফলের জন্য যাহা দান করিবেন উহাও পাণ্ডার প্রাপ্ত এই চুইটা তীর্থগুৰুর প্রাণ্য, বাঞ্চি সমন্ত যাহা দান করিবেন উহা পুথক পুথক দেবালয়ে জমা হইবে। এইধামে যাত্রা করিবার পূর্বের,

কোথায় গুরুরপাট উহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া যাইবেন নচেৎ তথায় কষ্ট পাইতে হইবে। দেবালরে ভেট করিবার সময় স্বয়ঃ উপস্থিত থাকিয়া ভেট দিবেন ও দেবতাদিগকে দর্শন করিবেন। কাহারও মারুফতে ভেট পাঠাইবেন না তাহা হইলে স্বফলের পরিবর্জে কুফল হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ মনে করুল, আপনি কাহার ও মারুফতে ভেট পাঠাইয়া দিয়াছেন পরে পুনরায় যভাপি দিতে হয়, তাহা হইলে হয়ত রাগায়িত হইয়া তুএকটী কক্ষা বলিতে পারেন, ইহাতেই কুফল ফলিতে পারে; কেননা তীর্থস্থানে কাহারও সহিত কলহ বা কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাই ইহাই তীর্থ নিয়ম। গুরুর পাটে ভেট দিবার সময় উত্তমরূপে জানিয়া শুনিয়া ভেট করিবেন, এখানে অনেক স্থানের অনেক গুরুর পাঠ আছে, সকলেই স্বীয় পাটে জমা লইবার চেষ্টা করেন। এখানে ভক্তগণ শ্রীরাধা গোবিন্দজীকে দর্শন করিবেন। আসরা থাকেন। স্বতরাং সর্ব্ধপ্রথমেই শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করিবেন।

বৃদ্ধাবনে উপস্থিত হইয়া তীর্থপদ্ধতি অন্থলারে প্রথমে কেশীঘাটে সান করিরা যথা ইচ্ছা গমন করিবেন। ক্রিক্ত কেশীনামক তুর্জ্জর দৈত্যকে এই স্থানে বধ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিন্ত এই ঘাটের নাম কেশীঘাট হইয়াছে। এই কেশীঘাটে যমুনাদেবীর উদ্দেশে সক্ষম করিয়া অর্চনা করিতে হয়। এই কেশীঘাটে স্থান দান করিলে গঙ্গাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। পরে গোবিন্দঘাট, ভ্রমরঘাট, চিড়ঘাট, বসুনাপুলিন ইত্যাদি পর পর চবিবশটী ঘাটে শ্রজাপুর্বক স্থান বা জলম্পর্শ করিয়া সক্ষম করিতে হয়, তৎপরে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীয়াধারাণীদেবীকে ভক্তিসহকারে প্রণামকরতঃ ব্রজরজে পুটপাটি করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন এবং সাধ্যমত হরিরয়ট দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবেন। এইক্রপে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন রাধাদামোদর ও শ্যামস্থলরের দর্শন ও অর্চনা করিয়া অভিলাধিত প্রার্থনা ভিক্ষা লইবেন। অন্তর্গ কেশবন্তী, গোকুলেখর, বুন্দাদেবী প্রভৃতি যথাশক্তি অর্চনা-

পূর্ব্বক দর্শন করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মমোহন কুণ্ডাদিতে ন্নান ও তর্পণ করিবেন।

এখানে-বুন্দাবন, গোকুল, খ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনগিরি ইত্যাদিকে ব্রজমগুল বলে। ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ হইবে, সকল যাত্রী ইহা প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। কেবলমাত্র পঞ্চক্রোণী বুন্দাবনধাম প্রদক্ষিণ করিলে, সমস্ত ব্রজমণ্ডলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বৃন্দাবন তীর্থ যাত্রীগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়া এই পঞ্চক্রোণী পরিভ্রমণ করিবেন। এই পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণকালে তরুতলা বেষ্টিত, বিহঙ্গকৃলকৃঞ্জিত, মনোহর কুঞ্জ স্কল দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন এবং নির্মাল সলিলপূর্ণ পর্বিত্র সরোবরে অবগাহন করিয়া কত স্থুথ অমুভব করিবেন। ময়ুর ময়ুরীগণের নত্য, নিরীহ বৃগকুলের কেলীসহ আশ্চর্য্যগতি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইবেন ও ব্রজমণ্ডলের নানাপ্রকার শোডাসন্দর্শন করিয়া অশেষ ক্লান্তিস্তথ অমুভব করিবেন সন্দেহ নাই। যগুপি কাহারও দলমধ্যে বুদ্ধ বা অসমর্থ লোক থাকে তাহা হইলে বুন্দাবন হইতে ডুলি ভাড়া করিয়া সঙ্গে নিযুক্ত করিবেন পঞ্চক্রোশীর জন্য একথানা ডুলির ভাড়া ।/• আনা হইতে।/• ছয় আনা মাত্র। প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রজবাসী পাণ্ডার নিকট হইতে একটা ব্রাহ্মণ বার্ঘাটের সঙ্কর করিবার জন্য লইবেন তিনি সঙ্কে থাকিলে সমস্ত পথ ও বার ঘাটের সঙ্কল্পের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন। এই ভভষাত্রা করিবার পূর্ব্বে বারটী পন্নসা বারটী পৈতা ও বারটী স্থপারি সকে লইবেন।

বৃন্দাবনে বাজারের সময়। এখানে যতগুলি বাজার আছে তন্মধ্যে গোবিন্দবাজারটীই বৃহৎ। এই বাজারে সকলপ্রকার দ্রন্য পাওয়া বার, প্রাত্কেল হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত বাজার থাকে তাহার পর বাজারে আর কোন তরীতরকারী পাওয়া বার না, অবগত হইলাম এই ব্রজমণ্ডলে প্রায় পচিশ হাজার লোকের বাস আছে।

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার। ভাবৃক যে ভাবে ভাঁহাকে দর্শন করিতে চান, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপই তাহাকে পরিচালনা করেন। ত্রুমাণস্বরূপ দেখিবেন যে, কেহ ভক্তিভরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভক্তিরসে রোদন করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থলে বানর ও কচ্ছপদিগকে লইয়া কত আমোদ অম্বভব করিতেছেন, কেহ বা গাঁজায় টিপ্নী দিয়া অসতী যুবতী দ্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন,) কেহ বা থোল করতাল ও নিশান তুলিয়া হরিপ্রেমে মন্ত হইয়া সংকীর্তান করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম ছোলা ভাজার আস্থাদে বিভোর হইয়া তাহারই গুণগান করিতেছেন। দয়ময় রূপা করি স্থমতি প্রদান করুণ, যেন তুইমতি লোকের কুচক্রেমিলিতে না মতি হয় এবং আপনার মহামহিমান্বিত পবিত্র নামে কলঙ্ক না করিতে বাসনা হয়। হায়! এই পবিত্র স্থানে যাহা দেখিলাম উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

# শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির।

এই মন্দির নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এমন কি
দিল্লী নগর হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত, ইহার শিল্পকার্য্য দেখিলে মোহিত

হইতে হয়। এই নিমিত্ত হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের
শিথরদেশ ভাঙ্গিয়া দিরাছিলেন, একণে শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরের পশ্চিম
দিকে গলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তথায় তিনি শ্রীমতী রাধিকা সহ
বিরাজ করিতেছেন। গোবিন্দজী বনমধ্যে লুকাইত ছিলেন। গাভীসকল
প্রত্যাহ হাষ্ঠচিত্তে যাইয়া হুগ্ধ খাওয়াইয়া আঙ্গিত পরিশেষ রূপসনাতন স্বপ্নে
অবগত হইয়া ঠাকুর বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।



রূপ ও সনাতন হুই ভাই। পূর্বে মুসলমান বাদশার নিকট কর্ম করি-তেন, পরে শ্রীশ্রীচৈতক্তদের কতুক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বুন্দাবনের মধ্যে ইহাদের সমাজ বৃহৎ ও বিখ্যাত। সমাজের নিকট তেঁতুলতলায় অন্তাপি ঐচৈতন্তদেবের পদচিষ্ঠ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে রূপ নবাব সরকারে কর্ম করিতেন, একদা বর্ষাকালের অন্ধকার রজনীতে নবাব তাহাকে তলপ করেন, সেই অন্ধকারে জলে ও কাদায় অতিকট্টে যথন তিনি নবাবের নিকট গমন করিতেচিলেন ঠিক্ দেই সময় এক হীনজাতীয় চণ্ডাল কুটীরমধ্যে তাহার গৃহিনীকে জিজ্ঞাদা করিল, এই অন্ধকারে জলে ভিজে কে যাইতেছে বলদেখি ? তহন্তরে চণ্ডালনী বলিল তোমার কিরূপ অমুমান হয় ? চণ্ডাল বলিল আমার বোধহর একটী কুকুর যাইতেছে। চণ্ডালনী বলিল, কথনই নয় এ নিশ্চয় কাহারও চাকর হইবে, নচেৎ এ দ্রর্ঘোগে অন্ত কেহ হইতে পারে না; কারণ একটী সামান্ত জীব, যাহাকে সকলে কুকুর বলে, তাহারও স্বাধীনতা আছে, তাহারা ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে; কিন্তু হুর্ভাগ্য চাকরের ভাগ্যে তা হুইবার যোটী নাই। রূপ তাহাদের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আপনাকে ধিক্কার দিয়া এবং নিজেকে কুকুরের অধম জানিয়া সংসার পরি ত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীচৈতক্তদেবের রূপায় বৈষ্ণব হন ও ক্রমে রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন।

## শেঠের মন্দির।

বনাম ধক্ত লক্ষীটাদ শেঠ এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির ১২৬৩ সালে নির্মাণ করাইরাছেন মন্দিরের দেরালে এইরূপ খোদিত আছে, এই মন্দিরের শোভা দেখিবার উপযুক্ত। মন্দির অভ্যন্তরে শেঠজীর স্থাপিত শ্রীবঙ্গজী বিরাজ করিতেছেন ও স্বর্ণের বৃহৎ একটি স্তম্ভ আছে যাহাকে সাধারণে সোনার তালগাছ বলিয়া থাকেন কিন্তু বারম্বার পরীক্ষা করিয়াও ইহার কেন তালগাছ নাম হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইই মন্দিরের চতুম্পার্শে তুর্গের ন্থায় স্রদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর আছে এবং মাধ্য একটী স্বন্দর পাথর দারা বাঁধান পুদ্ধরিণী আছে, ঐ পুদ্ধরিণীতে সময়মত শ্রীবিগ্রহ-দেবের লীলা হইয়া থাকে। এই ধামে সকল দেবালয়ের মধ্যে ইহাই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্থাভিত।

### ব্রন্মচারীর মন্দির।

এই মন্দির গোরালিয়ারের মহারাজ নির্মাণ করাইয়াদিয়াছেন। ইহার
মধ্যে ব্রহ্মচারীর স্থাপিত শ্রীরাধাগোপাল, হংসগোপাল, এবং নৃত্যগোপাল
বিরাজমান আছেন। মন্দিরের কারুকার্য্য সকল দর্শনে মহিত হইতে
হয়, ইহা কত পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু দেখিলেই নৃতন বলিয়া
অস্তমান হয়।

### लालावावूत मन्दित ।

প্রাত্তরণীর পরম ভগবত স্বর্গীর লালাবারু এই মহাস্থার প্রকৃত নাম ৮ক্কচন্দ্র সিংহ ইং ১৮১০ খৃঃ এই মন্দির প্রস্তুত করাইরা প্রাকৃক্ষচন্দ্র দেবকে স্থাপিত করিরাছিলেন। তাঁহার জীবনধন শ্রীকৃক্ষকে দর্শন করিলে নরন চরিতার্থ হয়। এই মহাস্থা একদা এক মেছুনীর বাক্যে সংসার ত্যাগ করিয়া দানশালা, অতিথশালা ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের শেষভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন ক্ষতি আছে, একদা এক মেছুনী তাঁহার বাটীতে মৎস্ত বিক্রেয় করিতে আসিয়া বলিল, "হরিছে প্রার কর, সমর বরে যায়" এই সার বাক্য তিনি চিন্তা করিলেন,

আমারও ত সমন্ন বন্ধে যাইতেছে, পর পারের নিমিত্ত আমিও ত কিছুই করি নাই, এইরূপ চিস্তা করিয়া তিনি ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণাপন্ন হইলেন।

## শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির।

এই মন্দির মধ্যে ব্রীরাধারুক্তের য়ুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে আনন্দে অধির হইবেন, ইনি গোপীদিগের কর্তা ছিলেন এই নিমিত্ত গোপীনাথ নাম হইয়াছে। এই শ্রীমূর্ত্তি গোবিন্দ ও মদনমোহনের ব্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা দেখিতে ছোট্।

## প্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির।

প্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিদিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে যাইতেন।
সেইস্থানে কোন চোবের বাটীতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন। কুজাদেবী
এই মূর্ত্তিরে পূজা করিতেন, মথুরাধ্বংশ হইলে এই শ্রীমৃত্তিও অদৃশ্য হয়।
ভাগ্যবান সনাতন গোঁদাইকে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়
প্রভুকে পাইয়া নিজালয়ে আনায়নপূর্বক পুরাতন মন্দিরের নিকট প্রতিষ্ঠা
করিয়া সেবা করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, রামদাস নামক
জনৈক বনিক নৌকাযোগে এইস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন,
হটাৎ তাহার নৌকা মদনমোহনজীতীর মন্দিরের সম্মুথে বাধিয়া যায়।
রামদাস ছ তিনদিন বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ব্য হইতে পারিল না তথন
হতাশ হইয়া গোস্বামীজীর স্মরণ লন। বনিকের করুপ বিশাপে এবং
আভোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তাহার সরল হদয়ে দয়ার সঞ্চার
হইল. তথন তিনি বনিককে আধান প্রদানপ্রকৃত্ব কলিবেন শুরুমি ক্রিকার

ষাইলেই প্রভুর রূপায় সহজেই নৌকা চালিত হইবে।" তদন্তর তাঁহার আদেশমত বনিক নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন যে যথার্থই নৌকা মুক্ত হইয়াছে। এই অদ্বৃত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বনিক সেই স্থানে-মানত করিলেন যে, যদি আমার ব্যবসায় বিস্তর লাভ হয় এবং নির্বিত্মে বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারি তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে প্রভুর একটী স্থন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিব। দয়াময়ের রূপায় বনিকের কোন কিছুরই অভাব ঘটে নাই। আজ্বকাল যে মন্দির দেখা যায় উহা এই রামদাসের নির্মিত।

# ঐপ্রিশ্যামস্থন্দর জীউর মন্দির।

এই ম্ন্দির শ্রীষ্ঠামানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেন। এরপ নয়নানন্দদায়ক নবজলধর শ্রীষ্ঠামস্থন্দর ও পাথে স্থিরা সৌদামিনী শ্রীরাধিকাদেবী
একত্র দর্শন করিতে / ০ এক আনা ভেট দিতে হয়। এমন মৃত্তি বৃন্দাবনধাম
মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

### সাহাজীর মন্দির।

এই মন্দির অতি মনোহর ও নানাবিধ খেত, ক্লুফ্ত মারবেল পাথরের স্থাপর কার্ক্নার্য্য থচিত, বস্তুত ইহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হর এথানে নানাপ্রকার ফোরারা সংযুক্ত করিয়া এই দেবালয়ের শোভা আরও বৃদ্ধি হইসাছে দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হইবে।

#### শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর দেবালয়

বা

# অদ্ভুত সালগ্রামশিলা।

এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে শালগ্রাম মূর্ত্তিতেই ছিলেন, অবগত হইলাম কোন ধনাচ্য জমিদার শ্রীধামে আসিয়া বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহ মূর্ত্তিকে বম্রালন্ধার প্রদান করিয়াছিলেন, এই দেবালয়েও সেইরূপ দিয়াছিলেন কিন্তু দেবাএত গোস্বামী মহাশয় ঐ সমস্ত অলম্বারাদি প্রাপ্ত ইইয়া সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যান্ত চুঃখিত ইইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি এই সমস্ত অলমারাদি লইয়া কি করিব। আজ যদি আমার ইইদেব হস্তপদ বিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে এই সমস্ত অলম্বারাদি ভূষিত করিয়া আমি কতই আনন্দ অনুভব করিতাম ভক্তবংসল ভক্তের আন্তরিক হংথ অবগত হইয়া, ইহা দুরীকরণার্থ ঐ শিলা হইতেই দ্বিভুক্ত মুরলীধর মুর্স্তি ধারণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আহা! ভক্তাধীন তুমি ভক্তের আশাপূর্ণ করিবার জন্ম সকলই করিতে পার! এই শ্রীরাধারমণ মৃত্তি এবং পূর্ব্বঘটনা সকল অবগত হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। এই মন্দির শ্রীক্রীব গোস্বামী মহাশয়ের স্থাপিত। ইহার পশ্চাতে শ্রীরূপ ও গ্রীষ্কীব গোস্বামীদিগের সমাজ আছে। মহাত্মাদিগের সমাজত্বল দর্শন করিলেও পুণ্য হয়।

### ত্রীবঙ্গবিহারীর মন্দির।

এই মন্দির হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে যে কিন্ধপ আনন্দ হয় তাহা ভাষার মারা ব্যক্ত করা যায় না।

#### जाय-जमन-का हिनी।

### সেবা কুঞ্জ।

এই কুরে শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ সর্বাদা বিহার করিয়া থাকেন। রাত্রি-কালে এথানে জন মাসুষ থাকিতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত কেহ রাত্রিকালে এথানে থাকিতে পান না। ব্রজবাসীগণ কতকগুলি লীলাচিক্ ইহার মধ্যে দেথাইয়া থাকেন।

# **জীনিধুবন।**

পূর্ব্বে এই বন অত্যান্ত নিবিড় ও অদৃশ্য ছিল, এই জন্ম ভগবান 
শীক্ষণ ব্রজবাদী সুন্দরীগণ সহ গুপ্তভাবে এইস্থানে বিহার করিতেন। এথানে 
সন্ধার পর হইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটাও বানরকে দেখিতে পাওয়া যায় 
না কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রভাত হইতে না হইতে ইহাদের সমাগম হয়! এই 
নিধ্বনে অনেক মুড়ি ইষ্টক পতিত থাকে, কথিত আছে ভক্তিপূর্ব্বক যিনি 
যেরূপ প্রকারে এই পতিত ইষ্টকন্বারা এখানে বাটা নির্মাণ করেন, 
রাধারাণীর ক্লপায় তিনি সেইরূপই বাটা প্রাপ্ত হন। আরপ্ত শ্রুত আছে 
যে এক কাক (পক্ষি বিশেষ) রাত্রিকালে এই বনে চিংকার করিয়া 
শ্রীরাধার নিদ্রাম্বথে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাধারাণী বায়সকুলকে 
বন্দাবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন এই নিমিত্ত বৃন্দাবনে একটাও কাককে 
দেখিতে পাওয়া যায় না।

# यमूना शूलिन।

এইস্থানে শ্রীনন্দত্বলাল গোপীবালাগণকে লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ঐ রজস্থুপ মন্তকে লেপন করিলে সকল পাপ হইতে পরি-জাণ পাওয়া যার এই বৃন্দাবনধামে যে সমস্ত মন্দির ও দেবালয় বর্জমান স্মাছে উহার এক একটা বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুত্তক হয়।

### শ্রীশ্রীগোপেশ্বর দেবের মন্দির।

৮গোপেশ্বর মহাদেব র্ন্দাবনের জাগ্রত দেবতা। এথানে আসিলে এই
মহাদেবকে দর্শন একান্ত আবশ্রক, কেননা তাঁহার আর্চনা না করিলে,
রন্দাবন তীর্থ-দর্শনের সমস্ত ফল তিনি হরণ করিয়া থাকেন। একদা
ক্রিক্ট ব্রজবালাদিগের সহিত যথন রাসে মন্ত ছিলেন, সেই সময় তথার
কোন প্রুবের প্রবেশ অধিকার ছিল না। বিশেশরের ঐ রাসলীলা দর্শনের
একান্ত বাসনা হইল, তিনি মারাপ্রভাবে স্বয়ং গোপনারী বেশ ধারণ
করিয়া ঐ মহারাস থেলা দেখিতে যান, কিন্ত শ্রীকৃট্ট তাঁহার মায়া
অবগত হইয়া সর্বসমক্ষে এই নারীম্র্তিকে হে গোপেশ্বর! বলিয়া সম্বোধন
করিয়াছিলেন, সেই অবধি মহাদেব এই ধামে গোপেশ্বর নামে অবস্থান
করিতেছেন। রাসের সময় ইনি এখানে গোপীরূপ ধারণ করেন।

#### বেলবন।

কেশীঘাটের পরপারে কিয়ৎদুরে প্রায় এক মাইল পথে অবস্থিত।
এই বন বহুসংখ্যক বিশ্ববৃদ্ধে শোভিত, লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল। গ্রীকৃষ্ণ
বখন বৃন্দাবনে রাসলীলা করেন, তখন একমাত্র মাধুর্য্যরসের অধিকারিণী
গোপবালা সকলেই তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী
তথায় যাইতে না পারিয়া বিষাদ মনে এই বনে অভাপিও তপস্তা
করিতেছেন। এই বন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে চাউল, সিন্দুর, লোহা,
আলতা প্রভৃতি শুক্র পুল্পের ধারা তাঁহাকে অর্চনা করিতে হয়।

কথিত আছে শ্রীক্ষণ বৃন্দাবনে যথন মহারাসলীলা করেন, তথন বৃন্দা-দেবী শ্রীরাধার দৃতীরূপে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ঘটান, এই কারণবশতঃ শ্রীরাধিকা মান করেন, ঐ মানভঞ্জন করিবার নিমিন্ত শ্রীরুক্ষকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এমন কি শ্রীরাধার পদধারণ ও তাঁহার দারে দারী হইয়া সেই মানভঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীরুক্ষ মনত্বংথে প্রিয়পথি বৃন্দাদেবীর প্রতি কুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাদ প্রদান করেন যে তুমি শ্রীরাধার নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ করিলে তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমার ইচ্ছাম্থসারে তোমায় সর্বস্থানে অবস্থান করিতে হইবে এবং তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইতে হইবে। আরও কুকুর তোমার মহিমা অগবত না হইয়া তোমার উপর প্রস্রাব করিবে। এই নমিত্ত একটা প্রবাদ আছে;—

হেঙ্গল মানে না তুলসী বন। ঠ্যাঙ্গ তুলে মুন্ত্যেই মন॥

বৃন্দাদেবী শ্রীক্ষণ্টের নিকট এইরূপ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া মনহুঃথে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিদানস্বরূপ অভিসম্পাদ দিলেন যে তোমার শীলারপ হইরা শালগ্রাম নামে নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। মানবগণ ঐ শালগ্রামশীলা মূর্ত্তি পূজা করিবে এবং তুলসীপত্র ব্যতিরেকে তুমি স্থলী হইতে পারিবে না।" বুন্দাদেবী মনহুঃথে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়ালজ্জিত ইইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা চরণ দুখানি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া তাঁহারই ধ্যানে রত হইলেন।

বৃন্দাদেবীর স্তবে তুই হইয়া প্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভিলাষিত "বর" প্রার্থনা করিত বলিলেন। তথন বৃন্দাদেবী স্বযোগ পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লালিলেন আমি রোষভরে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়া গর্হিত কর্ম করিয়াছি, জবতাব নানাপ্রকার চিন্তার পর স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করে তাত বিজ্ঞার পর স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করে তাত বিজ্ঞার পর বিজ্ঞার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করে তাত বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান করণ যেন আমার তুলসী পত্র ব্যতিরেকে আপনার পূজা না হয়" তাহা হইলে আমি সদাসর্ব্ধনা প্রীচরণে স্থানপ্রাপ্ত হইব। ভগবান প্রীকৃষ্ণ সদন্ধ হইয়া কুলাদেবীর সকল আশাই পূর্ণ করি-

লেন। এইরূপে লেন। এইরূপে ব্রীকৃষ্ণের ব্রীচরণ প্রসাদে তুলসীদেবী সর্ব্বত প্রতিত হইয়াছেন কিন্তু অভিসম্পাদ হেতু তুলসীপত্র নাধোত করিয়া নারায়ণের পূজা হয় না।

বেলবন হইতে ২ ক্রোশ গমন করিলে "মান সরোবর।" এইস্থানে ব্রীমতী রাধিকা মান করিয়া তাঁহার নয়ননীরে এই সরোবর হইয়াছিল। স্থতরাং ইহার নাম মান সরোবর হইয়াছে। ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে আরও চারি ক্রোশ রাস্তা গমন করিলে পাণিগ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন, তথায় "আনন্দী বিনন্দী" দর্শন প্রাপ্ত হইবেন এই পাণিগ্রাম হইতে বলদেব নামে যে তীর্থ আছে তথায় শ্রীবলদেবকে দর্শন করিবেন। শ্রীবলদেবের মন্দিরের নিকট যে একটী সরোবর দেখা যায় উহাকে "ক্ষীর সরোবর" বলে। এই ক্ষীর সাগরেই রোহিণীনন্দনকে দর্শন করিয়া কত আনন্দ অমুভব করিবেন।

যে ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে একটী তুলসী বেদী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠপতির রুপায় পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হন।

ব্রজমগুলের চোরানী ক্রোশ বন যাত্রার কোন শুভাগুভ দিনের আবশ্যক থাকে না। প্রীক্ষের জন্মতিথির পর অর্থাৎ রুফ্পন্দের দশমীতিথির অপরাক্ষে শুভ্যাত্রা করিতে হয়। এই ব্রজমগুলীর দাদশ বন ও বছসংখ্যক উপবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ফল পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রস্থে এইরূপ প্রকাশিত আছে। অতএব হিন্দুসন্তান মানতেই ইহা প্রদক্ষিণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। একদা গোপরাজ বন্ধ নন্দ ও রাণী ষশোমতীর তীর্থপর্য্যটনের বাসনা হইল, কিন্তু তাঁহারা রামক্রফের স্নেহে এতই আরুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে ন্নেহপ্রতিমা রামক্রফকে দৃশ্যের বহির্গত করিয়া তীর্থল্রমণ করিতে যাইবেন কেবল এই চিন্তাতে তাঁহাদিগকে কাতর হইতে হইত। অবশেষে তাঁহারা ক্রতনিন্দর হইলেন, তথন এক দৈববাণী আকাশপথে শ্রুত হইল, "নন্দরাজ

#### ভাখ-ভ্ৰমণ-কাহনা।

ও মহিবী, আপনাদের অক্স তীর্থে গমন নিশ্রম্যোজন, কেননা এই ব্রজ্ঞমণ্ডলেই ভারতের সমস্ত তীর্থসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে"। তথন তাঁহারা
সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বাসিত হইলেন এবং সপরিবারে এই ব্রজমণ্ডলের সমস্ত বন ও উপবন্ সকল ভ্রমণ করিয়া তীর্থ পর্য্যাটনের ফললাভ
করিয়াছিলেন।

# ত্রীক্রফের জন্ম রতান্ত।

ক্রমান্ধরে কংস কত্বক দেবকীর ছন্নটী সন্তান বিনাশ হইলে পর, সপ্তম্ গর্ত্ত উৎপন্ন হইল। ঐ গর্ত্তে বিষ্ণুর অনস্তকলা প্রকাশ পাইল এবং ভগবান নারায়ণ জানিলেন যে যতুগণ কংসভয়ে নিতান্ত ভীত হইরাছেন; তথন তিনি যোগমায়াকে শ্বরণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন, ভদ্রে! তুমি গোকুলে গমন কর। বস্থদেব পত্নী রোহিণী তথায় বাস করিতেছেন, অনস্ত নামে আমার অংশ দেবকীর গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই গর্ত্ত আকর্ষণপূর্বাক রোহিণীর গর্ত্তে স্থাপন কর। তাহার পর আমি দেবকীর গর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিব আর তোমায় নন্দপত্নী যশোদার গর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিব আর তোমায় নন্দপত্নী যশোদার গর্ত্তে জন্ম লইতে হইবে। যোগমায়া আদেশ প্রাপ্ত মাত্র অবনীতে আগমন করিয়া সেইরূপ করিলেন। ঐ গর্ত্তে হৈতেই বলরামের জন্ম হয়।

পুরবাসীগণ দেবকীর গার্ত্ত নষ্ট হহীয়ছে বলিয়া ক্রন্সন করিতে লাগিল। অনস্তব ভগবান স্বপ্নে পূর্ণব্রহ্মরূপে বস্নদেব হৃদয়ে আবিভূতি হইলেন। বস্নদেব কথন কথন দেই নবজলধর স্থামস্থলর, পীতাম্বর চতুভূজমূর্দ্তি দেখিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! যাহাতে এই বিশ্বজ্ঞগৎ বাস করিতেছে' আজ লীলাবশে তাঁহাকে দেবকীর গার্ত্তে বাস করিতে হইল; মারাস্বরের অনস্ত লীলা। তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে স্কলই করিতে পারেন।

একদা দেবকাকে কংস দীপ্তিপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার প্রাণহর হরি বোধ হয় ইহার গর্ত্তে আবিভূতি হইয়াছেন, তা না হ'লে আমি পূর্ব্বে দেবকীকে এরপ কথন দেখিতে পাই নাই, এইরপ মহাচিন্তান্বিত হইয়া তাহার জন্ম প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাদেব ব্রহ্মা নারদাদি মুণিগণ অন্তরীক্ষে দেবকীর নিকট আগমনপূর্ব্বক ভাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবকীর কারাগারে শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রাদানপূর্ব্বক স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনস্তর যথা সময়ে রেহিণীনক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনি প্রভৃতি নক্ষত্র ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, আকাশে তারকারাজি প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদীর জল নির্মালভাব ধারণ করিল, সমীরণ পবিত্র গন্ধবাহী হইল, দ্বিজাতীগণের অমি শাস্তভাব ধারণ করিল, এই সকল স্থলক্ষণ অবলোকন করিয়া গন্ধর্ক, কিন্নর,সিদ্ধ ও চারণগণ বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভগবানের জন্ম আসন্ন ব্রিতে পারিয়া অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেব ও মৃশিশ্ববিগণ স্বর্গ হইতে পুস্পর্ক্তি করিতে লাগিলেন।

ভাদ্রমাদের ক্বঞ্চপক্ষীর অন্তর্মী তিথিযোগে ঘন তিমিরার্ত নিশিতে ভগবান শ্রীহরি অবনিতে জন্মগ্রহণ করিরা ভূমিন্ত হইলেন। তাঁহার জ্যোতিতে স্থতিকালর এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। দেবকী, বস্থদেব দেই তেজ্যোমর অভ্নত রপলাবণ্য বালককে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া উভরে তাঁহার ক্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, দেই সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল বিস্থদেব তুমি ঐ বালককে গোকুলে নন্দালরে রাথিয়া আইস; এবং রোহিণীর যে কক্তা হইয়াছে তাহাকে লইয়া এইয়ানে আইস।" বস্থদেব আদেশ মত দেই মেহের পূত্রলি দেবকীর কোল হইতে লইয়া নন্দালরে রাথিয়া আদিলেন। মায়াময়ের মায়া প্রভাবে কংসের প্রহরীগণ কিছুই জানিতে পারিল না। 🍑 ক্বেক্ষর জন্মনীলা বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য

নহে। কিন্তু যাহার লীলাথেলা বর্ণনা করিতেছি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ তাহার জন্ম প্রকাশিত হইল। বৃন্দাবনে জন্মাষ্ট্রমীর উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঝুলনযাত্রা আরও অধিক সমারোহে হয় এই মেলা পনর দিবস থাকে তথন বৃন্দাবনে তিলমাত্র স্থান থাকে না।

যাত্রীদিগের স্থবিধার্থে এই উপদেশটি মনে রাখিবেন। যাহারা বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাজবাটী, জয়পুরসহর ও দেবালয়, পুষর, সাবিত্রীদেবীকে দর্শনাভিলাষ করিবেন এবং যছাপি বন পরিভ্রমণের সময় বৃন্দাবন যাত্রা করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাইমীর সময় হয় তাহা হইলে জন্মাইমীর অস্ততঃ চারি পাঁচ দিবস পুর্বেষ্ব তাহাদের দ্রব্য সকল নিজ কুঞে স্থাপিত করিয়া সামান্তরূপ নিত্য ব্যবহারাম্থ্যায়ী আবশ্রকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া যাত্রা করিবেন আর তীর্থ সামগ্রী বৃন্দাবনে যাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তথা হইতে প্রত্যাগ্যননপূর্বক ক্রয় করিলেই হইবে।

প্রথমেই বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আগ্রায় যাইবেন: আগ্রায় যাইতে হইলে বৃন্দাবন হইতে মধুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক ছেশনে নামিতে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন ঐ গাড়ী ক্রমান্বয়ে আগ্রায় যাইবে।

আগ্রা একটা বিখ্যাত সহর। রান্তা প্রশন্ত, সহরের বাজার, চক, কেলাও অভুত তাজমহলের দৃষ্ট দেখিবার জন্ত যাত্রীগণ তথার পমন করিয়া থাকেন।

এই সহর পূর্ব্ধে আকবর নামে এক বাদদার রাজধানী ছিল। তাহারই নামান্ম্সারে এই সহরের নাম আগ্রা হইয়াছে। এইস্থানের যমুনাতীরস্থ বালুকার উপর ব্যাদদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার সেতৃগুলি দেখিলে চমৎক্ষত হইতে হয়।



নাজ । ক্ষিত্র ১৯৫৯ শীলাবেলা বর্ণনা- করিতেছি সংক্ষেপ্র ধংকিছিল ক্ষানার ক্ষান্ত ক্ষান্ত ১৯টল। বুন্দাবনে জন্মান্ত্রীর উৎসব আঁত সমারোক্ত ক্ষান্ত ১৯ কিন্তু ইছা অপেকা বুদ্দন্যাত্রা আবও অধিক সমারোহে হয় এই একনং শনর দিবস্থাকে তথ্ন বুন্দাবনে তিল্যাত্র স্থান থাকে না।

বার্ত্রীদিন্তের স্থাবিধারে এই উপদেশটি মনে বাহ্নিবন। যাহাকা কলাবন হইতে আগা, ভলতপুত রাজবাতী, জয়পুরসহর ও দেবালয়, পুষর, সাবিত্রীদেবীকে দেবনাভিলাব ভরিবেন এবং যন্তাপি বন পরিভ্রমণের সমর বুলাবন থাতা করেন অর্থাৎ মুলন ও জনাহিনীর সময় হয় তাহা হইলে ক্যান্ত্রিীর অন্ততঃ চালি পাল ক্ষিল্ম পুর্কে ওালাদের জবা দকল নিজ ক্রেন্ত ক্যান্ত্রিীর অন্ততঃ চালি পাল ক্ষিল্ম পুর্কে ওালাদের জবা দকল নিজ ক্রেন্ত ক্যান্ত্রিীর অন্ততঃ চালি পাল ক্ষিল্ম পুর্কে ওালাদের জবা দকল নিজ ক্রেন্ত ক্যান্ত্রি বালা ক্ষিত্রকে অল্য তিনি সাম্যানি ক্ষান্ত্রন লগতে ক্ষা করিতে ইচ্ছা ক্যান্ত্রন তথা হইতে প্রত্যাগ্যনপূর্কক জন্ম ক্রিমের চইনে।

্রপ্রথমেই বৃন্দাবন ষ্টেশন হটতে আগ্রায় বাইবেন। আগ্রায় বাইতে ক্রিলে বৃন্দাবন হইতে মধুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক হৈশনে ক্রিকে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উন্নিবেন ঐ গাড়ী জনার্থে

আই এ একটা বিখ্যাত সহব। রান্তা প্রাশস্ত, সহবের বাজার, চক, কেলা ও আছুত তাজমহলের দৃষ্ঠা দেখিবার জন্ত যাত্রীগণ তথার সমন করিয়া থাকেন।

এই সহৰ পূর্বে আকবর নামে এক বাদদার রাজধানী ছিল।
ভারারই নামাধুদারে এই সহবের নাম আগ্রা হইরাছে। এইস্থানের
ক্রিকিনিব্দ বাল্কার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার
ক্রেকিনি দেখিলে চমৎক্ত হইতে হর।



# এম্দাদ উভান।

সম্রাট আকবরসাহের রাজস্বকালে এই স্থন্দর উন্থান প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে রামবাগ নামক একটী উৎকৃত্ত বৈঠকথানা আছে উহা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়।

### মতি মদজিদ্।

কালীবাড়ীর অনতিদুরে মতি মসজিদ্ বিরাজমান আছে। ভাল ভাল শেতপ্রস্তর মতির সহিত মিলাইয়া এই মসজিদ প্রস্তুত। এই নিমিত্ত ইহার নাম মতি মসজিদ ইইয়াছে ইহার কারুকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন।

### কালীবাড়ী।

আগ্রায় মুসলমান বাদসাদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগের আহারের অত্যস্ত বেবন্দোবস্ত থাকার হিন্দুরা একটা সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং আগ্রার পশ্চিমে স্থানে স্থানে কালীবাড়ী নির্মাণ করাইয়া ঐশীকালী মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন এবং তথার ভাল ব্রাহ্মণদারা মহামারার ভোগের প্রসাদ হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগকে আহার করিবার বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। অ্যাপিও ঐ কালীবাড়ী বর্ত্তমান আছে যাহারা ইচ্ছা করিবেন ভ্রথার যাইলেই মহামারার প্রসাদ পাইবেন।

### তাজমহল।

যমুনার তীরে পাঁচটী চুড়াবিশিষ্ট তাজমহল অবস্থিত! ইহার সৌন্দর্য্য যমুনানদীর উপর নৌকার উঠিয়া দেখিলে আরও স্থন্দর দেখার। তাজের স্থায় উচ্চ স্থন্দর মসজিদ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার প্রবেশ দ্বার বা ফটকের দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্যায়িত হইতে হইবে। জানিনা বাদসা অকাতরে কত অর্থ ব্যায় করিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। কথিত আছে বাইশসহস্র লোক বাইস বৎসরে এই অন্তুত তাজমহল নির্মাণ করিয়াছেন। আগ্রা তাজমহলের নিমিন্ত বিখ্যাত। জাহান্সীর বাদসার প্রিয় বেগমের কবর স্থানকে মম তাজ বলে এবং সাজাহান বাদসার স্থন্দরী বেগম জগৎ বিখ্যাত মুরজাহান স্থন্দরীর কন্যা অজবজা এই কয়টী কবর পাশাপাশি আছে। তাজের সংলগ্গ উত্যানটী অতি চমৎকার। বাগানের মধ্যে যাইবার রাস্তার উভ্যাদিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮৪টী জলের স্থন্দর ফোয়ারা আছে ও মধ্যে মারবেল প্রস্তের নির্মিত একটী অত্যাশ্চর্য্য সেতু দেখিলে চমৎকৃত হইবেন।

### আগরার চকু।

আগ্রা যমুনার উভর তীরে অবস্থিত। আগ্রার চকে একবার প্রবেশ করিলে মণি, মুক্তার দোকান, আসন, কারণেট ও অক্সান্ত স্থলর থেলনা সকল একবার নয়নগোচর হইলে, যাহার নিকট যত টাকা থাকুক না কেন সমস্তই খরচ করিতে ইচ্ছা হইবে আগ্রায় তাজ, চক্ ও কেল্লা দেখিবার যোগ্য।





## জয়পুর।

আগ্রা ষ্টেশন হইতে মেলট্রেনে যাইতে পারিলে পথিমধ্যে কোথাও গাড়ী বদল করিতে হয় না। জয়পুর একটী পুরাতন হিন্দু স্বাধীন বিধ্যাত রাজ্য। সহরের রাস্তা সকল স্ববৃহৎ স্থলর অট্টালিকা সকল স্বদৃষ্ঠ স্থােভিড দোকান সকল ও বাজার সকল চক্, মহারাজের গোলাপ বাগ, পশুশালা প্রভৃতি পর পর দেখিতে দেখিতে মনোমুগ্ধকর স্থলর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মহারাজের জগৎবিখ্যাত অট্টালিকাতে পৌছিবেন এবং অখশালা, উইশালা, হস্তিশালা আদালগৃহ সমস্তই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন। এখানে যে সকল হ্যাম্প বিক্রয় হয় উহা কেবল জয়পুর রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হয়।

জন্নপুর প্যালেস, বন্ধ মহিলাদিগের ভাগ্যে দর্শনলাভ হন্ন না এবং যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদজানা পুরুষের ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই
যে, সরকারের আদেশ অমুসারে শৃস্তমন্তকে কাহাকেও প্যালেস মধ্যে প্রবেশ
করিতে দেন না। যগুপি বিশেষ অমুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসন্ম হন্ন,
ভাহাহইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপি মন্তকে পরিধান করিয়া প্রবেশ করিতে
হইবে এবং প্যালেস দেখিবার ছাড়পত্রের সহিত যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকিবেন,
তিনি রাজ পরিবারবর্গের মধ্যে যাহাকে নির্দেশ করিবেন তাহারই নিকট
টুপি বা পাগড়ী উন্তোলন করিতে হইবে, উহাই তাহাদের সম্মানস্চক
চিত্র। যাহার ভাগ্য প্রসন্ম হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেস দেখিবার প্রবেশঅধিকার লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল ঐর্থ্য ও স্কুলর স্কুলর
আশ্রেষ্ঠ দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া দেবতুলা স্বর্গম্বথ অমুভব করিবেন সন্দেহ
নাই।

রাজবাটীর মধ্যস্থলে একটী মহারাজ উদয়সিংহ কর্ত্বক স্থাপিত বস্ত্রাগার আছে। ঐ যন্ত্রের সাহাব্যে বার, তিখি; নক্ষত্রের গমনাগমন জ্ঞাত হওরা যার এইরূপ যন্ত্র একটী কাশীর মানমন্দিরে দেখিয়াছেন। এই চুই যন্ত্রই

একইপ্রকার তবে জন্মপুর রাজবাটীর যন্ত্রটি চলিত অবস্থায় আছে। যাত্রী-গণ বৃন্দাবন হইতে জন্মপুর আদিতে যে সমস্ত ক্লেশভোগ করিয়াছেন দে সমস্তই মহারাজের অদ্ভূত বৃহৎ স্থান্দর দেবালন্বছন্ত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ ও গোপীনাথজীউর ভূবনমোহন চাদম্থের ঝাঁকি দর্শনে যথার্থই এক নৃতন স্বর্গীয়ভাব উদন্ত হইবে। এথানে ভেটের কোন বাধা নিয়ম নাই। তবে সাধ্যাহ্মসারে কিছু প্রণামি দান করিতে হন্ন।

যগুপি কোন ভক্ত শ্রীগোবিন্দন্ধীর প্রসাদ অভিলাষ করেন তাহা হইলে পূজারী ব্রাহ্মণকে ভোগের কিছু পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া স্বীয় বাসার ঠিকানা সহ পাঠাইলে যথাসময়ে প্রসাদ আপন স্থানে পৌছিয়া দেন। জয়পুর দেবালয়ে আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণদ্বারা পূজা হইয়া থাকে, তাঁহারা ও স্বদেশ-বাসী বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে সমাদর করিয়া থাকেন।

হিন্দুরাজ্যে বিশেষতঃ দেবালয়ের প্রবেশ্বারে একটা মুসলমান বারবানকে দেখিয়া বিশ্বয়াবিইচিতে ইহার অন্তসন্ধানে অবগত হইলাম যে পূর্বে কোন সময়ে কতকগুলি হিন্দুযাত্রী জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন আশে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে এক যবনের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং নানা-প্রকার বাক্যলোপের পর হিন্দুদিগের ত্রাণকন্ত্র্য শ্রীগোবিন্দজীউর পরিচয় পাইয়া প্রেমে পূলকিত হইয়া প্রভুর দর্শন অভিলাষ করে তথন হিন্দুরা বিধমি যবনের প্রবেশ নিষেধ জানাইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। সেভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে হিন্দুদের অরাধ্য দেব শ্রীগোবিন্দজীক দেবালয়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র বারপাল তাহার পরিচয়ে ক্রন্ধ হইয়া সরকারের আদেশমত বাধাপ্রদান করিল তথন যবন নানাপ্রকার মৃক্তি তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফলোদর না দেখিয়া হতাশপ্রাণে শ্রীগোবিন্দজীউকে হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া প্রেমে নয়ননীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে ব্যরপালকে রাজার নিকট

्रत्यां अधि । योचे

ক্রেশ্রেশ্য করিয়ালেন স

বেলিক্তের প্রকাশ করিছ

MAN STRATE WITH MICH.

এক ইপ্রকার তবে জয়পুর রাজবাটী দ গণ বৃন্দাবন হইতে জয়পুর জ দমস্তই মহারাজের দ শ্রীশ্রীগোবিন্দজী
দ যথার্থই দ

কারণিক্য বিভাগত প্রান্ত করিছে । বিভাগত প্রান্ত করিছে আর্থনিক্ত করিছে আর্থনিক্ত করিছে আর্থনিক্ত করিছে । বিশ্বনাধিক বিশ্বন





হাজির করিতে অমুরোধ করিতে লাগিল তাহার করুশাবদানে হুমুখিত হইয়া ঘারী হজুরে হাজির করিয়া ধবনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল ে মহারাজ তাহার পরিচয়ে আশর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু তাহার প্রেমপুর্ণ হাদম ও ভব্তি ভাব অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিধার্মী ধবনকে কিয়ালো প্রবেশ-অধিকার দিবেন ইহাই চিক্তা করিতে কাগিলেন, রাজাকে চিক্তাৰিত কেথিয়া পূর্বের স্থায় তাঁহারও নিকট নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিতে লাগিল। অবংশ্য মহারাজ তাহার তক্ষের মার্ম অবগত হইয়া সন্তই হইয়া বাঞ্জ সরকারে চাকরীর প্রার্থনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন তথন সেই ভক্ত-গদর ববন নিরুপার বিবেচনা করিয়া হতাশপ্রাণে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া এই ন্থির করিল ( যশুপি দেবালয়ের বহির্ভাগে দাররক্ষকরূপে নিযুক্ত হুইভে পাই তাহা হইলে কথন না কথন কোনরূপে প্রভুকে দর্শন করিতে পাইব ) এইরূপ ত্তির করিয়া সে দেবালয়ের বৃহির্ভাগে ছারুরক্ষকের প্রদ প্রার্থনা করিলা তথন নহারাজ বুঝিলেন যে, চাতক ষেরূপ একবিন্দু জলের আশায় আকাশপানে চাহিয়া থাকে এই যবনও সেইরূপ আমার নিকট সকল স্বথ আশায় জলাজনি দিয়া ভগবানের দর্শন আশা বলবৎ করিয়াছে যাহা হউক ডিনি সকল বিষয় 🐇 বিবেচনা করিয়া এই চুক্তিতে তাহার আশা পুরুষ করিলেন যে দিবাভাগে তাহাকে বিশ্রাম করিয়া রাত্রিকালে দেবালয়ের বহিষারে প্রচরীর পদে থাকিতে হইবে এইরূপ করিলে কাহারও কোনরূপ আসন্তি হইবে না। একণে সেই যবনরূপী মহাবীর ভক্ত' রাজ আজ্ঞা শিল্পোধার্য্য করিয়া মনের সংখে অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু দিবারাত্র ভগবানকৈ চিন্তা করিতে লাগিল এবং সুধিধা অম্বেষণ করিতে লাগিল, কিরুপে তাঁহার দর্শন পাইব। উক্তের বারম্বার আন্তরিক কাতর প্রার্থনাম তীহাকেও বিচলিত হুইতে মুইল তথন তিনিঃরাজিকালে সদম হইয়া ধবনের নিকট আত্মপরিচর দিয়া দর্শন দানে সুধী করিলেন। আহা! ভক্তাধীন ভোমার ডক্তের আশা পূর্ণ করি-বার বস্তু সকলেই সম্ভবে! এই নির্মিত্ত ভোগার: অপর: একটা নাম বাঞাকর

তক হইরাছে। যবন সেই নবজগধর স্থামস্থলর ত্যেলোমর অপরূপ রূপ হিন্দুদিগের ত্রাণকর্তা শ্রীগোবিন্দলীউকে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ভক্তি দান করিল।

একরা রাত্রিকালে শ্রীগোবিন্দজীউ লীলাখেলা প্রকাশছলে এই যবন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া জরপুর হইতে বুন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে ব্যভাহনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত কেলীকোতুক করিবার জন্ত পদব্রজে গমন করিলেন এবং পরীক্ষার নিমিন্ত স্বীয় মুক্তাকণ্ঠহার এই যবনের সন্ধিকটে পাতিত করিয়া উন্মন্তভাবে কেলীকোতুকে প্রবৃত্ত হইলেন, যবন ঐ হার স্বীয় প্রভুর অবগত ছিল স্বতরাং উহা উঠাইয়া রাখিলেন কিন্তু তাঁহার কোতুকে কোন-রূপ বাধা দিল না, রাত্রি অবসানে অভি প্রভ্যুবে ভগবানের আক্ষাহ্নসারে যথাসময়ে তাঁহার সহিত স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন পূজারী রাহ্মণ দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মুক্তাকর্চহার দেখিতে না পাইরা ভয়বিহ্বলচিত্তে নানারূপ চিস্তা করিয়া অবশেষে ফুথিত মনে মহারাজের নিকট সংবাদ দিলেন নরপতি রাহ্মণের প্রশ্ন উত্তরে অসম্ভষ্ট হইলেন কেননা দেবালয়ের যাবতীয় আসবাব পূজারীর জিমায় থাকে এবং হারের চাবী পূর্বপ্রথায়সারে পূজারীর নিকটেই থাকিত মুভরাই তিনি কোনরূপ সং কৈফেৎ প্রদান করিতে না পারিয়া নিজেই লজ্জিভ হইলেন তথন মহারাজ রাহ্মণের কুৎসিত ব্যবহারে কুরু হইয়া কারাগারে আটক রাখিতে আদেশ করিলেন মুক্তর্সাধ্যে নগরের প্রতিপল্লীতে পল্লীতে এই সমাচার প্রচার হইল এমন কি ঐ যবনের নিকটও পৌছিল। যবন রাহ্মণকে নির্দোধী জানিয়া মুক্তাকর্চহার সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং পূর্বরাত্রির ঘটনা সকল প্রকাশপূর্বক প্রভুর হার প্রত্যার্পণ করিলে পর, মহারাজ মনে মনে সেই ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাহাকে আলিজন করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন মে, ষাবৎ আমার রাজ্য থাকিবে আমার বংশাফুক্রমে ভোমার বংশে যে

কেহ বর্ত্তমান থাকিবে এইস্থানে আমার আদেশমত তাবং একজন মাত্র এই পদে সদাসর্বাদা প্রহরীক্লপে নিযুক্ত থাকিবে এইক্লপে যবন ভগবানের লীলা ধেলা প্রকাশ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে মুক্তি করিয়াছিল।

জন্মপুর সহরের প্রান্তভাগে যে পাহাড় ( গলদার গোম্থি ) নামে থাতি আছে তথার গমন করিবেন এবং ঝরণা হইতে কিরপে জল নিঃসরণ হয়, পাহাড়ী বালক বালিকাগণ কিরপে পর্বত হইতে কার্চ সংগ্রহ করে। আরও ব্যান্তাদি কিরপে ঝরণার জলশান করে ? এই সমস্ত নয়নগোচর হইলে কত আনন্দ অহভব করিবেন। জরপুর সহর হইতে পাহাড় প্রান্থ ছয় মাইল যাইতে হয় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, পাকা রাস্তা সঙ্গে প্রান্থ একপোয়া হাটা পথে যাইতে হইবে কিন্তু স্মরণ রাথিবেন যাত্রীদিগের দলমধ্যে লোক দংখ্যা অধিক না থাকিলে বিপদ হইবার সন্তাবনা আছে।

সহরের পশ্চিমে (মশোরেশ্বরী) বা জরপুরেশ্বরী দর্শন করিবেন।

যশোরে মহাপ্রতাপশালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাভূত হইলে পর

মহারাজ মানসিংহ এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করান সেই অবধি "মা জগজ্জননী

কালীমূর্ত্তিতে" এখানে বিরাজ করিতেছেন এই নৃপমূ্ভধারী কালীকাদেবীকে

দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন।

# পুষ্কর তীর্থদর্শন-যাতা।

জন্মপুর হইতে পুন্ধর তীর্থ যাইতে হইলে আজমীর নামক বিখ্যাত ট্রেশনে নামিতে হইবে। ট্রেশন হইতে পুন্ধর তীর্ষভানে পৌছিতে পর্বতবেষ্টিত ন্যুনাধিক সাত মাইল পর্বত মধ্যপথ দিয়া গমন কদ্বিতে হন। যাহারা একা হইতে অব্ভর্গ করিয়া প্রান্ধ ও মাইল পাহাড় হাটিরা বাইতে হইবে অথচ গাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে ও ইহাতে বালীদিগের অত্যন্ত অম্বিধা হইরা থাকে। এই নিমিন্ত তাহাদিগকে ( রক রাইড টম্টম্ ) একপ্রকার ঘোড়ার টানা গাড়ী আছে উহাতে সহজে পাঁচজন লোক বসিতে পারে ঐরপ গাড়ী ভাড়া করিতে অমুরোধ করি, কেননা উহা অত্যন্ত ক্রতগামী ও পাহাড়ে উঠবার সময় এই গাড়ীতে বাইলে নামিতে হয় না অথচ ভাড়া অধিক দিতে হয় না। ব্রজমণ্ডলে যেরপ লালমুখ বানরের উৎপাত এই পুদ্ধর তীর্থেও সেইরূপ কালমুখ মরকট হন্মানের দৌরাল্যা সহ্য করিতে হইবে। পূর্বে শ্ববিগবের যজ্ঞ করিবার সময় বৃহদাকার হন্মান সকল তাঁহাদের যজ্ঞ নই করিত এই নিমিন্ত শ্ববিদিগের অভিশাপে এখানে তাহারা মরকটরণে অবস্থান করিতেছে।

বিধাত্বিহিত পুদর তীর্থ দর্মলোক বিশ্রত। ইহা একটা বৃহৎ চৌকনা পুকরিণীর স্থায় দেখিলে বোধ হয়। প্রাত্তম্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই বারা ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরের সোপান বারা উত্তমরূপে আরত। ইহরি চারিদিকে চারিটা স্থলর বাঁধা ঘাট আছে। বাটের উপর দক্ষিণদিকে একটা উচ্চ নহবংখানা শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে ঘাটের তুই পার্দ্ধে তুইটা উচ্চ বেদী বাঁধান আছে। ঐ বেদীয় উপরে যাত্রীদিগকে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়। তৎপরে পুষর তীর্থপদ্ধতি অমুসারে সান তর্পণ সয়য় প্রস্তুতি সম্পাদন করিয়া তীর্থবাটের পূর্ববিংশে যে সকল দেবালয় আছে সে সমস্তই দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। এই তীর্থস্থানে শেটজীর দেবালয় সর্ব্বাপেকা বৃহৎ, ইহার মধ্যে একটা তাত্রের ত্তম, যাহা তালগাছ নামে খ্যাত দেখিতে পাইবেন। সয়য়াকালে পুষর তীরে ও দেবালয়ে সমনপূর্বক দেব আরতি দর্শন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিবেন।

<u>এই পদক্তীর্থে ভ্রম্ভলের সমূরর দশ সহল কোটি তীর্থ সাহিৎ্য</u>

আছেন। आनिष, वंद्र, केन्न, जीधा, मक्ट, अध्यंत्रा, शक्किंत्रींग मिछा এই তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব দৈতা ও খবিস্প এই স্থানে তপভা করিরা দিবা যোগসম্পন্ন ও পুণাশালী হইদাছেন। যে ব্যক্তি শ্রমচিতে মনে মনে পুৰুৱতীৰ্থ গমন অভিলাষিত হন, তিনি দক্ষি পাপ বিমৃক্ত হইয়া जन्नतात्क शृक्षिक इन। मर्साताक शिकायंह जगवीन क्यमरागिन शन्य প্রীতমনে সমত তথার বাস করিতেছেন। পূর্বকালে দেব ও ব্যবিগণ এই পুষরতীর্থে মহৎ পুণা উপার্ক্ষন ও সিম্কলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভ্রচিত্তে পিতুগণ, দেবগণ ও অধিগণের অর্চনে রত থাকিয়া অভিষেক করেন, তাঁহার অখমেধার্ম্ভানের অধিক ফললাভ হর। যে ব্যক্তি এই মহাতীর্থ তীরে ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ইহকাল ও পর-কালে পরমানন্দ অমুভব করিতে পারেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্র, কি ক্ষত্রির; কি শুদ্র যে কেহ এই পুষরতীর্থে দান করেন, তাহাকে পুনর্কার জন্মগ্রহণ করিতে হর না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুছরতীর্থে গমন করেন, তাঁহার অক্ষয় ব্রন্ধলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কুতাঞ্চলিপুটে সায়ং ও প্রাত্যকালে পুষরতীর্থ মারণ করেন, তাঁহার সকল তীর্থ সানের ফললাভ হর। স্ত্রী কিয়া পুরুষ জ্বাবিধি যে স্কল পাপ আর্জন করিয়া थात्कन, এकविष्ठमाञ्च भूकदत्र भानं कतित्वं उद्मानुष्र विनंष्टे इर्देशे यात्र। যেরপ ভগৰান মধুসদন স্বাদেবের আদি, তেমতি এই তীর্ধ, স্বল তীর্থের আদি, হিমানরের তিন শুর্ক ইইতে যে তিন প্রস্রবন প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুরুষতীর্থ পাতাল ভেদ করিয়া বিশ্বমান, উইর্র উৎপত্তি রহিত। এই নিমিত্ত উহার জন্মকারণ কেহই জানেন না। পুরুরতীর্থে গমন, जगञ्जा, मान छ योज कंबा बहुभूरना घटें।

এই তীর্ষতীরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে মন্ত্রণ সূর্তাক্সা হর, অর্থাৎ তাহার কোন চুর্গতি হর না। লোক ত্রিরাত্তি উপবাস, তীর্বীভিগমন এবং কালেন কি শোল নাগালে প্রাধানা রাজ কালিকালি গালিকা ক্ষা ও বাইসভাত মানবজ্বৰ সংবটিত হইয়া থাকে, সেই হুর'ভ মানব জব্ম ধারণ করিয়া তীর্থাভিগমন সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই পুন্ধর তীর্থে বহু মৎশু, কুম্বীর, মকর, হানর, সর্প, গুগলি, শাঘুক প্রভৃতিকে একত্রে থেলা করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে মংশু ও কুম্বীর ক্রিড়া দেখিবার নিমিন্ত যাত্রীগণ নানাপ্রকার খাখ্যন্তব্য সকল প্রদান করিয়া উহাদিগকে একত্রিত করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অনুভব করিয়া গাকেন।

পুদর তীর্থতীর হইতে সাবিত্রী-পাহাড় অতি নিকট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে; পুদর-তীর্থস্থান হইতে সাবিত্রী-পাহাড় প্রায় চারি মাইল যাইতে হয়।

### শ্ৰীশ্ৰীসাবিত্ৰী দেবী।

পুকর তীর্থের পশ্চিমদিকে প্রায় চারি মাইল দূরে উচ্চ পর্কতের শিথব-দেশে সাবিত্রীদেবীর বাসস্থান। এই মহাদেবীকে শুক্ষচিত্তে অর্চনা করিলে পতির দীর্ঘায় ও পতিপ্রাণা হয়। মদ্রদেশে অর্থপতি নামে এক পরম ধার্মিক, সত্যপ্রিতিজ্ঞা, জিতেন্দ্রির, দানশীল নরপতি ছিলেন, ভিনি সাবিত্রী-দেবীর অর্চনা করিয়া সাবিত্রীসম পদ্মপলাসলোচনা তেজ্বদিনী কন্যালাড করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা সাবিত্রীদেবীর বরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার নাম সাবিত্রী রাথিয়াছিলেন। তাহার পদ্মপলাসলোচনা এবং তেজ্বদিনীমূর্ত্তি অবলোকনে কোন নরপতি, দেবীক্রান বোধ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, অবশেষ অর্থপতি ক্লেহের প্তলি সাবিত্রীকে আয়ামুক্রপ পতিলাভ করিতে আদেশ করিলেন, কারণ যে পিতা কন্যারে সম্প্রদান না করে, যে পুক্রম বিবাহ না করে এবং বে ব্যক্তি ভত্হীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই ধর্মে পতিত হন এবং দেবস্থানে নিন্দনীয় হন।

বাজা অখপতি কনারে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, দুপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজ্যবিগণের রমণীর তপোবনে পমনপ্রবাক তত্ত্বস্থ মাক্তম ভবিরগণের পদাতি বন্দন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমূদর বন গমনপূর্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করতঃ অবশেষ পরম ধার্ম্মিক হ্যুমৎসেন নামা ভূপতির পুত্র সত্যবানকে অল্লায়ু জানিয়াও তাঁহাকে পতিত্যে বরণ করিলেন এবং নিজগুণে ধর্মপুত্র যমরাজাকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে সম্ভষ্ট করিয়া তাঁহার বরপ্রভাবে পতিসনে বছকাল পরমন্ত্রখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এই সাবিত্রীদেবীর মন্দির অভান্তবে গাইতীদেবী বিবাজমান আছেন। যাত্রীগণ সাবিত্রীদেবীর ললাটে সিন্দুর ও হতে লোহ ( চুড়ি ) স্পর্ণ করাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন এবং নৃতন সাড়ী ও সোনার নথ দান করেন, তাঁহার পূজার জন্য সাবিত্রীদেবীর পূজারী ব্রাহ্মণকে পূথক এক টাকা চারি আনা দক্ষিণা দান করিতে হয়। এই পর্বতে উঠিতে ৩১৩ তিনশততেরর অধিক সোপান উন্নজ্ঞ্যন করিতে হয়। **বেঁ সকল ভক্ত** এই অতাচ্চ পর্বতে উঠিতে অসমর্থ অথচ উঠিবার একান্ত বাসনা করেন. তাঁহারা পুষর তীর্থস্থান হইতে একথানি তুলি সংগ্রহ করিবেন; উহার সাহায্যে বিনা ক্লেশে যাওয়া আসা হইবে। প্রতি ভূসির ভাড়া যাতাছাত আট আনা মাত্র দিতে হয়। পুৰুৱতীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্বক প্রীশ্রীগোবিন্দজীউর প্রীচরণ খ্যান করিয়া পুনর্কার औধাম বৃন্দাবনে আসিবেন।

এইরপে এধামে গ্রাক্তরে জন্মউৎসব দর্শন করিরা যাহারা যেরপ ইচ্ছা করেন, তাহারা সেইরপই করিরা থাকেন। কেহ দশমী তিথির অপরাক্তে স্বলেশ আর কেহবা বনধাত্রার বৃহির্নত হন। দশমীর পরদিবস বন্ধাবনধাম যাত্রীশৃষ্ঠ প্রার দেখা যার। বে দ্বন্ধন হাজী এক্ষ্প্রত্তের চৌহালী কোশ বন্যাতা করিবেন।
তাহারা বেন বৃন্ধাবনের আপন আপন অক্ষ্রানী (পাঙা) সমভিবাহারে
লইনা নান। জাহা হইকে জাহারের ভন্তবধানে পর্মন্থথে বনপ্রদ্ধিণ
করিছে পারিবেন কোন বিষয়ে অক্ষ্রিনা ভোগ করিতে হইবে না। বন
মধ্যে সকল ছালে গৃহাদি পাঙারা বার না। স্বতরাং বৃষ্টি ও রেটি হইতে
রক্ষার নিমিন্ত একটা ভাত্মর প্রয়োজন। একথানা দশ বারজন লোক
থাকা নার একণা একটা ভাত্মর প্রয়োজন। একথানা দশ বারজন লোক
থাকা নার একণা একটা ভাত্মর প্রয়োজন। একথানা দশ বারজন লোক
থাকা নার একণা আক্র ভাতা আট টাকা হইতে দশ টাকা দিলেই
ভাত্মা পাঙার বার। আর একথানি পোশকট একান্ত আবস্থাক কেননা
ভাত্মর প্রবালার লমত সর্প্রেম বহনের নিমিন্ত। ছানে হানে ভাত্ম থাটান
এবং জিনিস্পাল রক্ষণাবেক্ষ্রের নিমিন্ত একটা ভ্রত্যের অভ্যন্ত প্রয়োজন
ভাত্মর একটা ভূত্য সক্ষে বানিবেন। ভাহাদের প্রত্যেককে প্রতি বোজ
ভাল থাকা হইতে দ০ বার আনা দিতে হয়। বনপরিপ্রমণ করিতে অন্তত
চৌদ্দ থিবদ সমর নাগিবে। বনে আহারীর সকল সামন্ত্রীই পাওরা যাইবে,
কেবল দিত্ব চাউল ও ভাল সরিসার তৈল এই চুইটি জিনিস বৃন্ধাবন হইতে
সংগ্রহ করিবেন।

ধাহারা বছদিবস সংসারমারা ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়া নিজ পুত্র কল্পার মূপ দর্শনে বিমূপ হইরাছেন এক্ষপে তীর্থছানের চাঁদমূপ সকল দর্শন করিয়া নিজপুরের চাঁদমূপ সকল নিরীক্ষণের নিমিত প্রস্তুত হইবেন।

তীর্থস্থান হইতে জগবানের কুপার নিজালরে নির্মিত্তে উপস্থিত হইয়া গলাদান করিছে হর এবং বিপ্রাগণকে ছুজ্যি, মংস্ত প্রদান করিয়া জকি-সহকারে তাঁহাদিগকে সাধ্যমত্ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ সম্ভই করিছে। হয়, এইরল করিলেই তীর্থকে প্রাপ্ত হওয়া দার।

তীর্থ পর্যাটনের পর গলামানের ফলাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকালিত হইল। রাজা ভগীরথের তবে তুই হইরা ভাগীরথী মতের অবতীর্ণ হইবার সমর ভগবান মহের্থবেকে বিজ্ঞানা করিবেন প্রভূ! আমি, তুমি ও পার্বতী

এই ত্রিশক্তি একতে কংমুক্ত থাকার মতে শাশীগদ গলামান করিলে, অনাবাদে দক্ল পাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিছু ঐ নকল পাপীনিলের পাপরাশি দলার নিময় থাকিবে, হে প্রভূ! কিছুপে ঐ পাপরাশি লয়প্রাপ্ত হইবে অহুমতি করুল। সদাশিব ভাগীরখীর বাব্যে স্প্তই হইমা মধুর বচনে আবাস প্রদান করিবা বিলেন, দেবী! ভূমি নিলেক্তে মত্যে গমন কর। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্যাইনের পর গলামান করিবে, আমার ব্রপ্রভাবে দেই পূশ্যদলে ঐ পাপরাশি নাল করিবে। যথলি কোন ব্যক্তি ভীর্থ পর্যাইনের পর গলামান না করে তাহা হইলে স্বয়ং আমি গুণুভাবে গ্রহার সকল পূণ্য হরণ করিব। তগবান মহেবরের নিকট এইরূপ উপলেশ প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরখী ছাইচিত্তে মত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই নিমিত ভীর্থপর্যাইনকারীকে গলামান করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ একটা প্রাচীন উপলেশ প্রকাশিত হইল।

একদা হয়, পার্বান্তী ও গলেশ একত্রে কৈলাস পর্বান্ত অবস্থান করিতেছেন এমন সমন্ত্র দেব সেনাপতি কান্তিক তীর্থ পর্যান্তন কতনিশ্চিত হইনা
হরপার্বান্তীর অহমতি প্রার্থনা করিলে, তাহারা উভরে সম্ভই হইনা
কান্তিকের বাসনা পূর্ণ করিলেন। ঠিক্ সেই সমন্ত্র তদীন্ত প্রাত্তা গনেশ
হুঃবিত মনে মহেশবের প্রীচরণে নিবেদন করিলেন যে, কার্ত্তিক দাদা তাহার
ফ্রতগামী পক্তিসম্পদ্ধ বাহন "ময়ুরের" দ্বাহায়ে অনান্তাসে অল্ল সমন্ত্রের মধ্যে
তীর্থ সকল পর্যান্তন করিতে সমর্থ হইবেন সন্ত্রেহ নাই কিন্তু পিতঃ! আমার
বাহন কুর্বাল "ইন্দ্র" আমি কিরপে তীর্থদর্শন ফলপ্রাপ্ত হইব অহ্নমতি করুণ?
মহেশব গনেশের মনভাব অবগত হইনা তাহার ক্রংথ দুরীকরণার্থ বলিলেন,
বংস গনেশ। ভোমার কোন তীর্থ পর্যান্তনের আবশ্যক নাই। তুমি বে
তীর্বে গমন করিতে ইচ্ছা করিবে আমার স্কাণ্ডশ মত তোমার জননী
পার্বান্তীকেরীকে প্রাথনিশ করিনা গল্পান করিলে তদম্বন্থ ফলপ্রাপ্ত ইইবে,
হুবন গনেশক্রী পিতৃ উপলেশ শিরোধার্য্য করিনা ক্রিচেত্ত একে একে তীর্থ

সকলকে শ্বরণপূর্কক জননী পার্কজীদেবীর পদ্ধৃদি গ্রহণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া গলালান করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে গনেশজী পৃথিবীর যাবভীর তীর্থ সকল পর্যাটনের ফললাভ করিরাছিলেন। অভএব যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্বাটনে অক্ষম, অথচ তীর্থদর্শন অভিলাবী হইবেন ভাহারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধিদাতা গনেশজীর অন্তকরণ করিয়া সকল তীর্থের ফলভোগ করিবেন।

কোন তীর্থে কোন মধ্যম পুত্রকে পিগুলান করিতে নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন পিগু অধিকারী হন না। মধ্যম পুত্রের পিগু পিতৃপুক্ষপণ স্বর্গীয় রাজা অজপুত্র দশর্থের আদেশ অফুসারে গ্রহণ করেন না।

ক্ষিত আছে রাজা দশর্থ তাঁহার প্রিরতমা মধ্যম মহিষী কৈকেরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভাহাকে অভিশন্ন ভালবাসিতেন, এবং সেই কৈকেয়ীর অসম্ভব "বর" প্রার্থনায় তাঁহার স্নেহের পুত্তলি 🕮 রামচক্রকে রাজ্যেখরের পরিবর্ত্তে বনবাস দিয়া, সেই রামণোকে কাতর হইরা প্রাণভাগে করিরা-ছিলেন কিন্তু নির্দোধী ভরত যথন তাঁহাকে পিওদান করেন, সেই সমন্ত্র স্বর্গীর্ন্ন দশর্থ পিশাচক্রপিণী মধ্যমমহিষীর কুব্যবহার স্মরণ করিয়া, কুন্ধ মনে মধ্যম পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ করেন নাই। প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাইবেন যবন শ্রীভবত গরাতে যোডশোপচারে স্বর্গীর পিতার উদ্দেশে পিওমান করিতে-ছিলেন, সেই সময় তিনি রোবভৱে চণ্ডালনীর পুরুষ্ধানে ভরভের পিণ্ড গ্রহণ না করিয়া ক্ষ্মার কাতর হইলেন এবং সতী সীতাদেবী যথন জীরাম-লন্মণের অমুপন্থিতে ধেলাচ্ছলে ফ্রুতীরে তাঁহার প্রিন্ন বাল্যসন্ধিগণকে কৃত্রিম বালির রন্ধনপূর্বক পরিবেশন করিভেছিলেন সেই সমর সীভাদেবীর নিকট মুষ্টচিত্তে দেই বালির পিওগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভরতের পিও গ্রহণ করেন নাই। সীতাদেবী স্বর্গীর রাজাকে ভরতের পিওবানের কথা জিল্লাসা করিলে, তর্ভরে তিনি বলিবাছিলেন বে "আমি পিণাচিনী কৈকেরীর অসভব বর প্রার্থনার অসভট হইরা মধ্যম পুরের পিঞ্চান অপ্রাঞ্

বিরা অভিসম্পাদ করিরাছি। অতঃপর আমার মনতাপের জন্ত কোন পিতৃ-ক্লব কোন মধ্যম পুতেরর পিওএইণ করিবে না।

### नात्री लक्क मः श्रष्ट ।

দকল তীর্থের ও দকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ধর্ম। এই সংসার ধামে াসকল প্রকার তীর্থ ও ধর্ম বিভ্যমান থাকিয়া মহম্মগণকে তাহাদের ভভাভভ কর্মফলের ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। স্ত্রী সুলক্ষণা হইলে গুহী নিরন্তর স্থভোগ করিতে পারেন। অতএব সুধ সমৃদ্ধির জক্ত প্রথমে দ্রীলোকের লক্ষণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেহ, দেহের আবর্ত্ত, গন্ধ, কান্তি, অন্তঃকরণ বর, পতি এবং বর্ণ পণ্ডিতেরা লক্ষণের এই অষ্ট্রবিধ স্থান পরীকা করেন। পদতল হইতে কেশ অবধি সমস্ত অবয়ব বুমণীজাতির অঙ্গ লক্ষণের উত্তম স্থান। জ্রীলোকের ম্বিগ্ধ, মাংসল কোমল সমবিক্তন্ত স্বেদহীন উষ্ণ ও রক্ত-বর্ণ পদত্তল বহুতোগের স্বচক বলিয়া জানিবেন। ক্রন্ম, বিবর্ণ, কর্কল, খণ্ডিউ প্রতিবিশ্ব (ভূমিতে যাহার দাগ সম্পূর্ণভাবে পড়ে না ) ফ্রপাক্বতি এবং বিক্তম পদতল হুঃখ হুজাগ্যের চিব্ল। চক্র স্বস্তিক, শহা, পদ্ম, ধ্বজ, মীন এবং আতপত্র রেখা যাহার পদতলে থাকে সে রাজপত্নী হয়। যে রমনীর পদতলে উৰ্দ্ধরেশা মধ্যমাঙ্গুলির সহিত মিলিভ হইরাছে, তাহার সম্পূর্ণ স্থধ-ভোগ হয়। মুবিক, সর্প এবং কাকের ক্রার রেখা ত্রংখ দরিলের স্বচক। উন্নত, মাংসল ও বর্ত্তল অসুষ্ঠ অতুলনীয় স্থগডোগের স্চক ৷ বক্র, ব্রস্থ এবং চেণ্টা অবেষ্ঠি হ্বৰ দৌভাগ্যের বিনাশক। বিশাল অনুষ্ঠ হইলে বিধবা হয়, আর দীর্ঘাসূচা নারী তুর্ভাগা হইরা থাকে। ঘন সল্লিবেল সমূলত কোষল অনুনিই প্রাণন্ত। দীর্ঘ অনুনি হইলে কুলটা এবং রুশ অঙ্গলি হইলে অতি নিৰ্ধানা হয়। শাল্কে প্ৰকাশিত আছে ব্ৰীভাগ্যে ধন

ও পুরুষ ছোগ্যে সম্ভান হইয়া থাকে। হ্রম অসুলি অর আযুর লক্ষ্ণ, अदः कृष्टिन अनुनि हरे**रन कृष्टिन गायरायगुका हव । तन्द्रा अनुनि हरेर**न मानी रत्र । विद्रमानूनि पदित्वद हिरू विनेत्रा खानित्व । श्रमानूनियत्र : যদি পরস্পর উপযু পিরি আরচ হয়, তবে সে রমণ্ট পতিকে বিনষ্ট করিয়া ব পরের দাসী হইয়া থাকে যে রমণীর গমনকালে ভূমি হইতে ধুলি উথিত रम य निकार कुलकम बिमोनिनी भारतमा हरेना शांक। य त्रभीत গমন সময়ে কনিষ্ঠান্তুলি ভূমি স্পর্ণ করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া ষিতীয় সামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি ভূতল স্পৃষ্ট না হয়, সে হুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমাঙ্গুলি তৃতলম্পর্ণ না করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা এবং মধ্যমা এই চুই অসুলি যাহার নাই অথবা কুদ্র, সে নারী পতিহীনা হর। যাহার তর্জনী অঙ্গুলি অনুষ্ঠের সৃহিত একেবারে মিলিত, সে কন্তাকালেই কুলটা হর। দিয়া, সমুদ্ধত, তামবর্ণ ও ও অবৃত্ত পদন্ধ শুভস্চক। স্ত্রী লোকের উন্নত, স্বেদহীন, কোমল, মন্থন, মাংসল এবং শিরাবিহীন পাদপুষ্ঠ বাজ্ঞীত্ত্বের হুচক। মধ্য নম চরণপুষ্ঠ দারিদ্রের আর যাহার চরণপুষ্ঠ নিরা বছল, নে নিম্নন্তর ভ্রমণশীলা হয়। যে নারীর পাদপুষ্ঠ রোমণ, তাছাকে দানী হইতে হয়। মাংসবৰ্দিত পাদপুঠ চুৰ্ভাগ্যের চিহ্ন। শিরাশৃত্ত यूवर्ख न श्रृक्षनम कन्गांगवनक। योशंत्र श्रनक् (श्राफ़ानी) निधिन छ मिथिए निम्न छोहरटक कुर्छागायकी हहेरक हत्र। शांकिकांग नमान हहेरन সেই রমণী কল্যাণভাগিনী হইরা থাকে। বে স্ত্রীর পাঞ্চি ছল সে ছর্ডাগ্য-वडी रम । शांकि छन्नड इट्ट्न कूनि। अवर नीच इट्ट्न इःच्छामिनी इट्मा बारक। य जीत क्रवावृशन नम, विश्व, त्राममूछ, निताविक्ट, क्रमवर्ख्न ७ অভি মনোরম হর, সে নিশ্চর রাজমহিবী পদে অধিষ্ঠিত হুইরা পাকে। এক একটা রোমকুণে এক একটা রোম বিশ্বমান গাঞ্চিলে সেই স্ত্রী মাজপন্নী रत, इरेडि রোমও প্রবেদ চিক্ ক্রি বাহার রোমকুপে ভিন ভিনটা বোদ

থাকে, তাহাকে বৈধব্য যন্ত্ৰণার দম্ভীভূত হইতে হয়। বাহার আছুম্বর বর্ত ল ও মাংসল সে স্থলকশা বলিয়া পরিগণিত। स्रोष्ट्र মাংস্ট্রীন হইলে সেই নারী বৈরিণী হইরা থাকে। অবর্ত্ত ল জাম দারিল্যের চিহ্ন। যাহার উরু যুগল নিরাশৃন্ত, হতিওওাকার, যন, মন্থণ, সুগোল ও রোমশৃন্ত সে নারী রাজমহিবী হইরা স্থওভোগ করে। রোমশ উরু বৈধব্যের চিক্ত। উরু চেপ্টা হইলে সেই রমণী গুর্ভাগ্যবতী হয়, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট উরু মহাল্রবের চিক্ত এবং কটিন স্ক্বিশিষ্ট উক্ত দারিদ্রোর চিহ্ন। যে নারীর কটি চতুর্বিংশাকুলি প্রমাণ সমুচ্চ নিডক শোভিত ও চতুরন্ত্র, সেই নারী স্থপভাসিনী হয় ৷ নারী জাতির কটিদেশ নিম, চিপিট, দীর্ঘ, মাংসবর্জ্জিত, কর্কশ ও ব্রুস্থ ও রোমশ হইলে তুঃথ ও বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নারীজাতির নিতর উচ্চ. মাংসল ও বিশাল হইলেই প্রশস্ত। যে রমণীর ক্ষিকযুগল কশিখ ফলের ন্তার বর্ত্ত ল, মাংসল, খন ও বলিবজ্জিত, তাহার প্রীতি ও মুখবুদ্ধি হর। বতি বিপুল, কোমল ও অব্ধ উন্নত হইলে স্থলকণ জানিবে। যে নারীর নাভী দক্ষিণাবর্ত্ত ও গন্তীর, সে সুখনম্পদভাগিনী হর। নাভী বাক্তগ্রন্থি, উত্তান ও বামাবর্ত্ত হইলে কুলক্ষণ জানিবে। যে নারীর কুক্ষী বিশাল, সে সূথ-जिनि वैदः वह भूजश्रमिति द्य । यदिष्यं कृषि मधुरकत कंटरात छात्र, তাহার গর্ভলাত পুত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুন্দি উন্নত হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হইন্না থাকে। বলিবিশিষ্ট কুক্ষি ইইলৈ প্রবাদিতা হন্ন এবং কুক্ষি আবর্ত্তবিশিষ্ট হইলে দে দাসীত্ব শৃঞ্জলৈ বন্ধ হয়। নিষীজাতির পার্খদৈশ সম, মাংসল মধান্তি, কোমল ও স্থান্ত উহা স্থান্তক এবং বাহার পার যুগল मुक्तिता, केवल ও त्रांमन रव, त्र वक्ता, कुक्तिवा अ द्वार्थिनी रहेंबा शांदक। যাহার অঠরানেশ কুন্র, শিরাশুক্ত ও বৃচুত্বকবিশিষ্ট, মে: ভোগাঢ্যা হর ও ৰিষ্টান্ন দেবন করে। উদত্ত কুছা, কুলাগু, সুনদ ও ববাস্থ্ৰতি হুইলে তাহা কিছুতেই পরিপূর্ণ হর না ঃ তাদুশ উদর গুংখ দারিত্যের লক্ষণ ঃ বে রমণীর क्लाक लेकितः (ज. चलतेया जिसी च (मयत्रया जिसी रहा । मधायान जीन स्टेस्त-

#### ভীৰ্যভ্ৰমণ কাহিনী।

मिं की श्रेष-ओं जो जो जो निर्मी हत्र धवर वाहांत्र मधा जात जिवनिर्विष्टि, म ভোগদন্দারা হইরা থাকে। তন্ত্র খন, বুভ, দৃঢ়, পীন ও দম হইলেই व्यन्छ। इनाध, विद्रन ७ ७६ छनषत्र इराधद हिरू। य द्रम्भीद छन प्रिक्ष উন্নত হয়, সে পুত্ৰবতী হইয়া থাকে এবং বামে উন্নত হইলে সৌভাগ্যস্থৰূত্ৰী ্ কক্সা প্রস্ব করে সন্দেহ নাই। যাহার স্তন ঘটাযন্ত্রস্থ, ঘটাতুল্য সে স্ত্রী বুংশীলা হইরাপাকে। স্থল্ড, স্থামবর্ণ ও স্মবর্ত্ত চুচ্কররই ওভ চিহ্ন। যাহার চুচুক্তর অন্তর্মা, দীর্ঘ ও ফুল সে নারী চিরদিন ক্লেশভোগ করে। (व खीत कळायूशन भीवत त्न वह धनशास्त्रवणी हम धवर कळा आशास्त्रि, विषय निम्न इटेरन कु:बजानिनी इत्र। याशांत्र ऋत्त्रपुगन व्यक्नन, व्यतीर्घ व्यनज ও অবদ্ধ সে সূপ ভাগ্যবতী হয় এবং বাঁহার ক্ষম বক্রঃ সূল ও রোমল, তাহাকে বিধবা হইয়া পরের দাসীত করিতে হইয়া থাকে। যে নারীর বাহুযুগন রোমশৃক্ত, শিরাশৃক্ত, গুঢ়গ্রন্থি, কোমন ও গুঢ়ান্থি, সে ভাগ্যবতী ও অপভাগিনী হয়। বাছষয় হস্ব হইলে গুর্ভাগ্যের অধিনী হয়। অসুঠ ও অক্সাক্ত অঙ্গুলি সমূহ একত্র করিয়া সম্মুখে আকুঞ্চিত করিলে যাহটেদর করম্বন্ধ কোমল কোরকের মত হয় সেই হরিণলোচনাগণের বছ স্থভোগ হইয়া থাকে। যে নারীর হন্ততন কোমল, মধ্যোরত বক্তবর্ণ, অবক্র ও পুন্দর এবং বাহার হত্ততন প্রশন্ত অল্প রেখা বিভ্যমান আছে সেই নারী চিরদিন স্থতোগ করে। ত্রীলোকের বামহন্তে গব্দ বাব্দী, বুৰ, প্রাসাদ ও বছাকৃতি त्रिश विष्यमान शांकिल, जारांत गार्ड (य भूज जात्म, त्म जीर्थभर्यारेक रम । य त्रभीद कन्नज्र नक्टे वा यूग कांध्रीकृष्ठि त्रथा मुष्टि हम, त्म क्षरक्त्र ভার্ব্যা হইরা থাকে। ্ ধাহার করতলে চামর, অভূপ ও ধনরেখা বিভামান थात्क त्न त्राक्रमिरियी हन । य त्रमीत चन्नुर्धमून चहेरा वहिर्ना हरेना একটা রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্যান্ত স্পর্শ করে, সে স্বামীঘাতিনী হর। তাদৃশী রমণী নর্মনা পরিভাজা। বে নারীর করতলে শুগাল, মধুক, অহি, কছ, वुक, वागव, बुन्धिक, मार्कात थ खेड्डोकात हिड्ड नुहे हत, रा हित्रिन दूःथ

ভোগ করিয়া থাকে। অঙ্গুলি সমূহ অত্যন্ত হ্রম, ক্লন, বিরল ও বক্র হইলে **ठितक्या रत्र । य नकन नांत्रीत नथनमृत्र त्यंछ्वर्ग विक्यू विश्रमान थाटक ।** ভাহারা প্রান্তই সৈরিণী হয়। পুরুষের নথে এরূপ চ্ছিক থাকিলে তাহাকে চিরত: भी रहेट इस । य नाजीत शृष्ट्राम त्रामन रम निम्नस्ट विधवा হয়। যাহার চিবুক অঙ্গুলিম্বর পরিমিত, স্মুকোমল, পীন ও বৃদ্ধ সে স্থ দৌভাগ্যবতী হয়। কপোল যুগল রোমল, কর্কল, নিয় ও ্মাংসহীন হইলে উহা অপ্রশন্ত, যাহার মূধ পিতার মুখের স্থায়, সে নারী সুখভাগিনী হয় । অধর পাটলবর্ণ, বর্ত্ত্রল, দিশ্ব ও মধ্যভাগে রেথানিত হইলে তাহা তত লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দন্তনমূহ গোচুগ্ধবৎ ভত্রবর্গ, দিগ্ধ, হাত্রিংশং পরিমিত নীচে ও উপরে সমভাবে অবস্থিত এবং অল্প উল্লত হইলে উহা তভস্চক। যাহার দম্ভ পীতবর্ণ, স্থাব, মূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্তাকৃতি ও বিরল, তাহাকে চিরদিন হংখ ভোগ করিতে হয়। দম্ভ বিকট হইলে कुलिंग रहेंबा थात्क। याराज जिस्सा त्रिंखर्ग, जात्न जाराज मुक्ता रहा। बिस्ता छोमर्ग ट्रेंटन रा नांत्री विवासिक्षेत्र धवर बिस्ता मारमन हेटेटन महिल रम । जिस्सा मना रहेरन अफका फिल्मा धरा विमान रहेरन मही প্রমাদভাগিনী হয়। হাত্তকালে যাহার দশনসমূহ বহির্গত না হয়, গপ্তদেশ क्रेयर श्रम् हरेया फेट्र अर हक्ष्म निमीनिष्टना हम तारे नानी जनक्या, সমস্ত সমপুট ও স্বর ছিজ বিশিষ্ট নাসিকা শুভস্চক। যাহার নম্মন গোলাকার সে নিশ্চই কুলটা হয়। यে নারী মেষাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেক-রাক্ষী, তাহারাই চিরহু:খ ভোগ করে। যে নারীর বামচকু কাল দে प्रश्निको रम । किन्न मिन्निक कोन रहेल वसा रहेमा शास्त्र । अभिनिक, স্বৰ্ভ, ল, কোমল রোমবিশিষ্ট কৃষ্ণবৰ্ণ ও কাৰ্যুকাকার ক্রযুগলই প্রশস্ত। ननारि चित्रदेश शंकित तम नादी जोजमहिसी हरेसा शास्त्र । य नादीद মত্তক লখিত সে দেবরুষাতিনী হয়। মত্তক রোমশ, উন্নত ও বিশাল रहेरन वित्रातिथी रहेता थाटक: महन मीसबल्लारे एकप्रवर । मछक

वृत इंडेरन (न नांद्री विश्वा हम धवर नीर्घ इंडेरन कुनाँगे इंडेम<sup>ी</sup> शास्त्र i যাহার কেন অনিকুনের ন্যার কান্তিবিশিষ্ট, ক্ম, মিয়, কোমল ও কিঞ্চিৎ অকুঞ্চিততাগ্র, সেই নারী স্থভাগিনী হয়। স্ত্রীজাতির বাম কপালদেশে বক্তবর্ণ নশকরেখা থাকিলে, সে মিষ্টান্ন ভোজের পাত্রী হইয়া থাকে। যে नांदीत मिक्न उदन बरूवर्ग जिनक वा शमामि हिस् मुहे हम जीशांत शरह চারি কল্প ও তিন পুতা উৎপন্ন হয়। যাহার বাম তনে তিলক বা পদাদি চিহ্ন থাকে, তাহার একটা পুত্র সম্ভান জন্মে। গুহের দক্ষিণভাগে তিলক থাকিলে রাজমহিবী বা রাজমাতা হয়। নাসিকার অগ্রদেশে কুক্তবর্ণ মধক চিহ্ন থাকিলে সে নারী পতিবাতিনী হয়! যে নারী প্রস্থপ্রা-বস্তার দত্তে দত্তে কট কট শব্দ বা প্রলাপ করে, সে অলকণা বলিয়া গনণীয়। কটিদেশে অবর্ত থাকিলে, সেই নারী জ:শীলা হয়। নাভিতে অবর্দ্ত থাকিলে পতিত্রতা হইয়া বাকে, এবং পৃষ্ঠে অবর্দ্ত থাকিলে পতি-বাতিনী বা কুলটা হয়। বিষেশ্বরের কুণাতেই গুহীগণ সুণীলা, সাধ্বী। স্থলকণা স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে। যে নারী স্থলকণা হইয়া ও চুন্চরিত্রা হর, সে কুলম্বণার শিরোমণি এবং যে অদম্বণা হইয়াও পতিব্রতা হয়, সে সর্ববেশকণের আধার সন্দেহ নাই। যে সকল ত্রী ইহজন্ম কুমারি-গণকে নানা অনুকারে অনুকৃত করে, পরজন্ম তাহারাই সুরুপা ও সুলক্ষণা रम् । **समा**ख्रत्रं ए मकन त्रम्ने छक्तिमश्कातः छवानीसावीत व्यक्ताः कतियाहि, जारातारे रेरकता स्मीमा ७ পতি वनवर्षिनी रत्र। वारापात প্রতি সামী অমুকুল থাকেন, সেই দকল নারীই অবলীলাক্রমে স্বর্গ ও মোকলাভ করিতে পারে। ফুলকণা পরীকান্তে নারী গ্রহণ করা সুধী ব্যক্তির কর্ম্বরা।

প্রজাপতির নির্বিদ্ধ নামে একটা প্রাচীন পদ্ধ প্রকাশিত হইল।
একলা মহর্ষি নামদ বীণা বত্তে হরিগুণ গানে বিজ্ঞান্ত হইরা পিনোলা নদীর।
ভীর দিয়া গমন করিভেছিলেন, হটাব তাঁহাল টিভ চাঞ্চল্য হওঁয়ার বিশ্রাক

হেতু একটা নির্জন স্থান অন্তসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে ঐ নদীকুলোপরি স্বয়ং ব্রহ্মা স্থাপিয়ত কুশরাশি স্থাপনপূর্বক উপবিষ্ট হইয়া কি করিতেছেন। নারদম্পি ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের দর্শন পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং দেখিলেন যে তিনি ঐ কুশরাশির মধ্য হইতে এককালীন ছই গাছি কুশাকর্ষণ করিয়া গাঁইট বন্ধনপূর্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। ব্রহ্মার ঈদৃশ ব্যাপার দর্শনে তাহার কারণ নির্দ্দেশ হেতু নারদ আর অগ্রসর না হইয়া সেই স্থানেই বিশ্বয় বিশ্বারিত নেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিতেলাগিলেন, এইরূপে বহুক্ষণ নানাপ্রকার চিস্তা করিয়াও ইহার হেতু নির্দ্দেশে অক্ষম হইয়া ক্রতাঞ্চলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি এই নির্জ্জন জনশৃত্য ডটে বিসয়া কি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্বিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রূপাপূর্বক প্রকাশ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর্মন।

ব্রহ্মা নারদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন, বংস! ইহা আর কিছুই নয়, কেবল কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারী পরিপরস্ত্তে আবদ্ধ হইলে কিরপ কর্মফল ভোগ করিবে, দেই সকল বিচার করিয়া তাহার সংঘটন করিতেছি, কেননা ইহজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফলভোগ করিতে হইবে।

বিধাতার নিকট এইরপ উপদেশ পাইয়া তাঁহার বড়ই কোতৃহল জন্মিল, তিনি পুনর্বার তাঁহার কুশবদ্ধন নিক্ষেপ সমন্ন অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাতঃ! আপনি এইমাত্র যে গ্রন্থি প্রদান করিলেন ইহার মধ্যে স্ত্রীই বা কে আর পুরুষই বা কে এবং নিবাসই বা কোথার? বন্ধা সেহসহকারে উত্তর করিলেন, বৎস! যে গ্রন্থির বিষন্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ উহাদের তুএরই মধ্যে কেহই এক্ষুণে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার নিকট এরপ উত্তর পাইবেন তাহা নারদ কথন আশা করেন নাই; স্নতরাং তাঁহার কোতৃহল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে

স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যথন এক্ষণে ইহারা জন্মগ্রহণ করে নাই, তথন যাহাতে ইহাদের ছএর মধ্যে পরম্পর পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইতে না পারে তাহার নিমিন্ত আমায় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যথপি সফল হয়, তাহা হইলে জানিব যে ইনি যে সকল গ্রন্থি নিক্ষেপ করিতেছেন বা পরে করিবেন উহা সর্কৈবি মিথা। এইরূপ নানাপ্রকার চিস্তা করিয়া পুনর্কার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা হইল ইহারা কোন স্থানে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে? অন্তর্থামী বিধাতা নারদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, বৎস! অধিক কিছুই বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জানিও যে বালকটা গৌরাষ্ট্র রাজার প্রক্রপে আর কন্যাটী জন্মনান্থীপের অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে। নারদ বারম্বার নানাপ্রকার বাক্যের ছলে নিজের অভিষ্ট দিন্ধ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করেনা সে আপন মনে একই ভাবে চলিতে থাকে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বংসর, গড হইল কিন্তু সেই বালক বালিকার বিষয় একবারও নারদের মনকে অধিকার করিল না। কোন সময় বিষ্ণুলোকে নারদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া সেই কুশগ্রন্থির বিষয় স্মৃতিপটে উদিত হইল। তথন নারদ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মাণের বেশে রাজা গোরাষ্ট্রের হারদেশে উপনীত হইলেন এবং অবগত হইলেন যে রাজা এতাবংকাল অপুত্রক ছিলেন সম্প্রতি একটী সর্ব্বস্থলক্ষণ পুত্রলাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায় মনের উল্লাসে নানাপ্রকার দান ধ্যান করিতেছেন। ছদ্মবেশী নারদ মনে মনে ভাবিলেন যে ব্রহ্মা যথার্থ বিলিয়াছিলেন যে এই বালক বালিকা অস্থাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরূপে বালকের তত্ত্ব অবগত হইয়া জন্মনাছীপাধিপতির নিকট বালিকার তত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিবস মহারাজ চক্রশেথর তাঁহার প্রিয়তম মহিধীর সহিত উষ্ঠানের

সরসীতটে স্থশীতল মরুত হিল্লোলে বসিয়া স্থথায়ভব করিতেছেন এমন সময় একটী শ্লোক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। জিদ্কা ঝুটামে এছে মজা না জানে সাচ্চামে কেয়া ছায়।" এইরপ শ্রুত হইয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ একজন অমুচরকে আদেশ করিলেন যে যিনি এরপ বলিলেন, ঠাহাকে আমার নিকট সমাদরে লইয়া আইস। ভৃত্য রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দুর মাত্র অগ্রহার হইয়া এক দীর্ঘকায় শুক্ষকলেবর দীর্ঘ জটাবিশিষ্ট সন্মাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখনিঃস্ত শ্লোকটা অমুমান করিয়া তাঁহাকে রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন করাইলেন। সন্মাসীও বিনা আপত্তিতে তাহার সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই তেজপুঞ্জ শুক্ষকায় সন্ম্যাসীকে দর্শন করিয়া দম্পতিষ্বয় যথা বিহিত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চনা করিয়া আসন প্রদান প্রবিলেন।

ক্রমে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর স্থাসী জানিতে পারিলেন যে রাজার অ্যাপি ক্যা হয় নাই, তথন তিনি বলিলেন মহারাজ! এই আসার সংসার স্বভাবতঃ শোক ত্বংথেই পরিপূর্ণ। ইহার কি বিষ্টিত্রগতি, ধনীই হউন আর নিধনীই হউন ভবিশ্বত উন্নতির আশা চেষ্টা করিয়া সকলেই এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন এমন কি আমাদিগকেও নানাপ্রকার প্রলোভনে মোহিত করিয়াছে এরপ কাহাকেও দেখিতে পাইবেন না যিনি আশার মোহময়ী শক্তিতে ভুলেনা। অতএব রাজন্! আপনি সকল হথে পরিত্যাগ-পূর্বক সেই সর্ব্বশক্তিমান স্বেচ্ছাময় শীহরির আরাধনা করুন। তাহার রূপা হইলে আপনার অদৃষ্টে সন্তানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। প্রমানম্বর্র্বপ দেখুন সমুদ্রমন্থপকালে স্বন্ধং বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু মহাদেব কালকুট বিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে ভাগ্যই সর্ব্বে বলবান হয়, বিছ্যাতে বা শক্তিতে কিছুই হয় না দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচার কর্মন হরিহর উভয়ে তুল্য হইয়া এক যাত্রায় পথক ফললাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যালাপের পর সয়াসী বিদায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ নানাছলে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এমন সময় রাজ্ঞী অতিথি সৎকার হেতু পান ভোজনের নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আয়োজন-পূর্ব্বক স্বহস্তে উপস্থিত হইয়া রুতাঞ্চলিপুটে সয়াসীকে বলিলেন, যোগীবর! ভাগাক্রমে অন্থ আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি রুপাদানে অন্থ আতিথাস্বীকার করিয়া আমাদের মনোবাস্থা পূর্ণ করন। সয়াসীর ইচ্ছা না থাকিলেও রাণীর সেই অলোকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার বাৎসল্যভাব অবলোকনে প্রীত হইয়া পিতৃবাক্য স্বরণপূর্ব্বক বলিলেন মাতঃ! তোমার ভক্তিতে অতিশয় সস্কুষ্ঠ হইয়াছি, এই কথা বলিয়া স্বীয় কুমণ্ডল হইতে একটী স্থপক ফল গ্রহণপূর্ব্বক মহিমীকে প্রদান করিয়া বলিলেন জননী! স্থামার এই ফলটো অতি গোপনে শুদ্ধচিত্তে ভক্ষণ করিবেন আশির্বাদ করি আমার এই ফলভোজনের ফলস্বরূপ আপনি শীন্ত্রই এক পরম রূপলাবন্যমন্ত্রী পদ্মপলাশলোচনা কন্তার মুখদর্শন করিবেন।

রাণী সন্মাদীপ্রদন্ত সেই অম্ল্য ফলপ্রাপ্ত এবং তাঁহার আশীর্কাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে সম্ভই হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দৈবশক্তিকে ধক্ত, কেননা অসম্ভবকে মৃহর্ত্তেক মধ্যে দৈব ব্যক্তিত কে সংঘটন করিতে পারে। পুত্রমুথ দর্শন আশে এতাবংকাল কতবার ব্রত করিলাম এক নিমিষের জক্ত কথন স্থপ্নেও ভাবিনি যে আমি গত্ত্বিতী হইব কিন্তু জানিনা আজ কোন দেব কোনছলে সন্মাদীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশা বলবতী করাইল। এই মৃণিপ্রদন্ত ফলটি ভক্ষণ করিলে আমি কন্তার মুথদর্শন করিব সে বিষয়ে অমুমাত্র সন্দেহ নাই, এইরপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া মনের স্থেথ পুনরায় পতিসনে মিলিত হইলেন!

কালপ্রভাবে রাণীর গত্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগণমগুলস্থ রুষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিয়া একবিন্দু জলের আশার চাতকপক্ষী যেরূপ আনন্দিত হয় মহা- রাজ চন্দ্রশেখর, মহিষীর গন্ত লক্ষণে সস্তানের মুখদর্শন আশে সেইরূপ দিন গনণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসময়ে রাণী এক সর্কায়লক্ষণা কন্তারত্ব প্রশ্ব করিলেন, তাঁহারা আশাপ্থের পথিক হইয়া কন্তালাভ করিলেন বলিয়া ঐ কন্তার নাম আশাময়ী রাখিলেন।

আশাময়ী দিন দিন মাতৃত্বেহে পরিবদ্ধিত হইয়া রাজগৃহের শোভাবদ্ধন করিতে লাগিল। নারদের মনে সদাসর্কানা এই বালক বালিকাদের পরিপয় বিষয় জাগরপ ছিল, তিনিও যথাসময়ে নানাবেশে রাজভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং আশাময়ীর স্বন্দর্য্যমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে আশীর্কাদ করিলেন কিন্তু ইহাদের উভয়েরর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ প্রকারে পরিণয় স্বত্তে আবন্ধ না হয় সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কালপ্রভাবে আশাময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, রাজা
চন্দ্রশেষর নানাস্থানে সর্ব্বস্থালণ স্থানী পাত্র অন্তসন্ধানার্থে ঘটকদিগকে নিযুক্ত
করিলেন। নারদয়্পি সদাসর্ব্বদা নানাবেশে বালক বালিকাদের পিতা
মাতার নিকট গমনাগমন-পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে পরাদ্ম্থ
হইলেন না কিন্তু নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন। ঘটকগণ স্থ স্থ
দক্ষতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ব্যক্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে যাত্রা করিলেন। কেহবা মহারাজ চন্দ্রশেখরের সমকক্ষ রাজার পুত্রের সহিত সম্বন্ধ
স্থিরীক্বত করিবার জন্য দিগ্রিগান্তর হইতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন।
জম্মানীপাধিপতি ঐ সকল সংবাদ স্থীয় মহিন্ধীকে শ্রবণ করাইয়া মতামত
জিক্তাসা করিতে লাগিলেন এইরূপে আশাময়ীর স্থলর্য্য ভারতের সর্বস্থানেই
প্রকাশিত হইল। মহিনী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়া প্রজাপতির
নির্বন্ধ হেতু তাঁহার অধীনস্থ রাজা গৌরাস্তের পূত্রকেই মনোনীত করিলেন।
মহারাজ চন্দ্রশেথর সন্ধ্যানীর উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া গোপনপূর্বক
রাণীকে নানাপ্রকার শান্তনা করিতে লাগিলেন যে, রাজা গৌরাষ্ট আমার
অধীনস্ক, অন্যান্য প্রভাগ্রণ

আমার কর দিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার পুত্রকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিছেল আমার মানের হানি হইবে। রাজা হাস্তদ্বীপাধিপতি সকল বিষয়ে ধনে, মানে, কুলে, আমার সমকক্ষ এবং তাহার একমাত্র স্বশ্রী পুত্রকে আমি মনোনীত করিয়াছি, প্রাণের আশাময়ীকে ঐ পাত্রের সহিত সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মান ও গৌরব উজ্জ্বল হইবে।

এতংশ্রবণে রাণী রাজসমীপে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া স্বীয় প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! নারীজাতির সর্বপ্রকার স্থথ চুঃথ একমাত্র পতির উপর নির্ভর করে। হাস্তদ্বীপাধিপতি রাজা উত্তালপাদ স্বয়ং বিহ্যা, বৃদ্ধি, ও ঐশ্বর্য্যে শোভিত সন্দেহ নাই কিন্তু লোকমুথে শুনিতে পাই তাঁহার একমাত্র পুত্রতী মাকালফলের ন্যায় স্ক্রশ্রী এবং শিমুল ফুলের ন্যায় নিগুণ। কথিত আছে যে ধনবান ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা প্রায়ই বিহ্যা ও বৃদ্ধিহীন হইয়া থাকে, ঐ সকল পুত্র যথন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, তথন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশ্ন্য হইয়া সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, ভাল মন্দ কোন বিষয় দৃক্পাত করেনা এমন কি স্বীয় জন্মদাতা পিতা মাতাকেও ঘুণা করে আপন পত্নীকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আশক্ত হয়। চাটুকারদিগের প্রলোভনে মান সন্ত্রম সমন্তই নই করে, সেই সকল ব্যক্তি নিজেই যথন স্বখী হইতে পারেনা তথন কিন্ধপে আপন পত্নীকে স্বথী করিবে ?

আমার আশাময়ী আপনার একমাত্র অতুল ঐশ্বর্যাের অধিকারিণী, তথন ঐশ্বর্যাের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে স্নেহের আশা সর্ব্বপ্রকারে স্রথী হয় দেইরূপই প্রার্থনা করিতেছি। গৌরাষ্ট রাজার সর্ক্তগদন্পন্ন কোটীকলপ অস্থ পম রূপলাবণ্য পুত্র সম আর দ্বিতীয় দেখিতেছি না। স্বামীন! যছপি আমার প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে গৌরাষ্ট রাজপুত্রের সহিত আশার বিবাহ স্থির করুণ নচেৎ আপনার ইচ্ছামূরূপ যাহা ভাল ব্ঝিবেন সেইরূপই ক্রব্রিরেন দাসীর মতামতের কোন আবশার স্কর্মেন মহারাজ চন্দ্রশেথর মহিষীর যুক্তপূর্ণ উপদেশ বাক্যে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু নারদের কুহকে পতিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ধসঙ্কল অন্তুসারে হাক্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত আশাময়ীর শুভবিবাহ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীক্ষত করিলেন। সেই দিবস হইতে রাজ্যমধ্যে উৎসবের স্রোত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহিষী মহারাজের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া মনে মনে কুদ্ধ হইলেন।
কর্মস্থত্ত প্রজাপতির আজ্ঞায় রাণীর সহায় হইল, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতিত
কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদ মুণি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে
লাগিলেন যাহাতে গৌরাষ্ট্র রাজার পুত্রের সহিত বিবাহ না হয়, অপর দিকে
কর্মস্থত্ত মহিষীর সহায় হইয়া উক্ত রাজপুত্রের সহিত যাহাতে বিবাহ হয়,
এইরূপ প্রকারে তাহাদের উভয়ের মনোমধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

মহিষী রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ম বৃদ্ধিবলে স্বীয় কন্যার একথানি অলেখ্য সহিত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অতি গোপনে গৌরাষ্টরাজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র সেই পত্রে রাজ্ঞীর নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাব হেতু রাজকন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিলেন।

এদিকে হাস্তদ্বীপাধিপতি বিবাহের দিন সমাগত দেখিয়া স্বীয় সৈন্ত সামস্ত পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের সহিত জন্মাদ্বীপাধিপতি রাজা চক্রশেথর ভবনে অতি সমারোহে বিবাহের জন্ত শুভ্যাত্রা করিলেন, তথন নারদক্ষষির আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি একবার পাত্র ও একবার পাত্রীর বাটাতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিবাহ দিবসে হাস্তদ্বীপাধিপতি রাজা চক্রশেথরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের শুভাগমনে অভ্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীর প্রান্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্বক বিশ্রামস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। হাস্তদ্বীপাধিপতিসহ সকলেই বিশ্রামের পর জন্মনা দ্বীপের মনোমন্ত্রকর স্থান সকল পরিদর্শন করিকে লাগিলেন

অপরাহ্নকালে তিমিরবসনে অবগুঠণবতী হইয়া পৃথিবীতে অবতীণ হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া গৌরাষ্টরাজপুত্র আশায় পুর্ণহৃদয়ে চক্রশেখরের ভাবি উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণে উত্তেজিত হইলেন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজ্ঞীর উপদেশ মত রাজধানীর প্রান্তভাগে নদীর তটে ষষ্টাদেবীর আলয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইবার সময় পথিমধ্যে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথন নারদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কিরূপ প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হয় উহা দর্শন ইচ্ছায় রাজধানীতে বিচরণ করিতে ছিলেন। সন্মুথে হটাৎ গৌরাইরাজার পুত্রকে তথায় অবলোকন করিয়া আপন গতিরোধ করিলেন, রাজপুত্র নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাহার সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে অবগত হইলেন যে রাজকলার সহিত সেই দিন তাহার গুপ্তভাবে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে, যদিচ তাহার ভর্কা মহা সমারোহে তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথন চিন্তারূপ তরক নারদের মনোমধ্যে আলোড়িত হইয়া ব্যকুল করিল। কি উপায়ে হাস্তম্বীপাধি-পতির পুত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষ এক উপায় স্থির করিয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক থগরাজ গড়ুরকে স্থাবণ করিলেন।

গড়ুর তৎক্ষণাৎ ক্বতাঞ্চলিপুটে নারদ সমীপে উপস্থিত হইয়। কহিল প্রভু! আমাকে কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ? সেই সময় পিতা পুত্রের হুদ্ধ দেখিবার জন্ম অন্তরীক্ষে দেবগণ, অঞ্চরাগণ, গন্ধর্কগণ, উপস্থিত হইলেন। নারদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ঐ গৌরাইপতির পুত্রকে অনতি-বিলমে মন্ত্রের অগম্যস্থান স্থমেরুপর্কতের গহরর মধ্যে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন!

রাজকন্সার বিবাহ উপলক্ষে রাজভক্ত প্রজাগণ রাজপথগুলি আলোক-মালায় ও পুষ্পাপতাকাদিতে নানাবর্গে স্থলোভিত করিয়াছিল গৌরাষ্ট- ছিলেন না। এমন সময় হটাৎ গড়ুর তাহাকে ধরিয়া পর্বতের শিধরদেশে উচ্চ গহররে স্থাপনপূর্বক নারদসমীপে যথায়থ নিবেদন করিল।

কর্মসত্তের গতি কে রোধ করিতে পারে, গড়ুরের বাক্যে নারদের দয়ার
সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ছঃথিত হইয়া থগপতিকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন, গড়ুর আমি তোমার প্রতি অতিশয় সস্কট হইয়াছি একণে তোমায়
আর একটা কর্ম করিতে হইবে। যাহাকে তুমি এইমাত্র পর্বতের গুহার
মধ্যে স্থাপন করিয়া আসিলে উহার ক্র্ধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় করিতে
হইবে; যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে খাত্ত সামগ্রী নয়নগোচর করিবে
তুমি স্বীয় বাহবলে উহা লাভ করিয়া তাহার নিকট রাথিয়া আসিবে।
নারদের আদেশমত পক্ষীরাজ গড়ুর আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া
নারদের ইচ্ছামুরূপ খাত্ত অয়েষণ করিতে লাগিল।

নারদ ঋষি এইরূপে নিষ্ণটক হইয়া ও নানাপ্রকার ছুশ্চিস্তায় কাতর হইলেন এবং যাহাতে শুভলমে চক্রশেথরের কন্তার সহিত হাস্তন্ধীপাধিপতির পুত্রের সহিত শুভপরিণয় নির্ব্বিয়ে স্থসম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ তিমির বসনাবৃত প্রকৃতিদেবী তাঁহার অবগুঠন উত্তোলনপূর্ব্বক নারদ ঋষির গার্হিত কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে অতিশয় বিষণ্ণবাদেন পুনরায় অবগুঠিত হইলেন।

রাজমহিনী এতক্ষণ প্রক্কতিদেবীর ভয়ে অভিলাব পুরণ করিতে পারেন নাই। এই সময় স্থবিধা ব্ঝিয়া বঠাপুজা উপলক্ষে উপাদান সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উহা চিয়া করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন অবশেষে এক উপার স্থির করিয়া পরিচারিকাকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, মহারাজ যেথানেই থাকুক না কেন, তুমি শীজ্ঞ ভাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে। আদেশ প্রাপ্ত দাসী রাজসমীপে যথায়থ নিবেদন করিলে, মহারাজ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

সমাগত মহারাজকে রাজ্ঞী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, সামিন্! আমি আসাময়ীর ভুভ কামনায় বিবাহের সময় ষ্ঠাদেবীর পূজা মানসিক করিয়া-ছিলাম অছ প্রজাপতির রূপায় দেই শুভ সময় উপস্থিত। পূজার আয়োজন সমন্তই প্রস্তুত আছে, কেবল আপনার অমুমতির অপেক্ষায় আছি। মহারাজ চন্দ্রশেথর পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, মহিযীর দেবদেবীর প্রতি একান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে এই নিমিত্ত তিনি যথন তথন দেবতাস্থানে মানত করেন। যাহা হউক রাণীকে সম্ভুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি বলিলেন, রাণী ! যদি আজ আমি বিবাহকার্য্যে এত ব্যস্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আমিও ভোমার সহিত মিলিত হইয়া দেবীস্থানে গমন করিতাম এক্ষনে পূজার যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হও। এইরূপে মহিষীকে সম্ভষ্ট কমিয়া তিনি রাজসভায় প্রস্থান করিলেন। রাণী রাজার অনুমতি পাইয়া প্রক্লাচিত্তে অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে তোমাদের মধ্যে এক জন সম্বর পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া নদীতটে ষ্ঠাদেবীর আলয়ে লইয়া যাও আর এই যে স্থবৃহৎ নৈবেলখানি দেখিতেছ, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া উহা যত্নের সহিত সাবধানে দেবীস্থানে আমার সহিত नरेषा हन।

পূর্ব্ব হইতে রাণী এই নৈবেছখানি স্বহন্তে প্রস্তুত করিয়া তাহার স্নেহের পুত্তলি হুদরস্বব্ধ আশাম্মীকে তন্মধ্যে এরপভাবে লুকাইত রাখিয়াছিলেন যে, কেহই উহার বিন্দুমাত্র অবগত হইতে পারে নাই। যাহাতে অতি সহজে নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে পারে এইরপ প্রকারে একটী ঝুড়ি ঢাকা দিরা তৎপরে আতপ তঙ্গুল দারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফলফুল মিষ্টান্ন দারা তরে তরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাহকেরা আজ্ঞামাত্র উহা লইয়া গমন করিতে লাগিল এইপ্রকারে মহিনী গুপ্তভাবে স্বীর কনার ভভবিবাহ দিবার নিমিত ভভযাত্রা করিলেন।

বংকাল আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে ঐ স্থর্হং নৈবেছখানি রি নয়নগোচর হইল এবং অতি যত্নের সহিত পক্ষ সঞ্চালনে তথার হিত হইয়া দৃঢ়রূপে দেইখানি ছোঁ মারিয়া স্থমেরু পর্বতোপরি রাজার ক্ষুণা নিবারনার্থ উহা স্থাপনপূর্বক গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল। পিতির নির্বন্ধ কে থণ্ডাইতে পারে স্বয়ং বিধাতা পূর্ব্ব হইতে নয়নারীর ভেড বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, এতাবংকাল ঋষিবর প্রাণপণে। করিয়াও উহা পণ্ড করিতে সমর্থ হইলেন না। এই আকস্মিক তুর্বটনা ন সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল।

দিনমনি অন্তাচলে গমন করিলে শুণাংশুদেব গগপের নীল জলদজালের 
ঝ তারকারাজি পরিবেটিত হইয়া বম্বধাকে শুক্রবন্ত্রে স্বশোভিত করিলেন,

য়া নিয়মের কি বিচিত্রগতি! গৌরাষ্ট্র রাজপুত্র সেই জনশৃত্র উচ্চ
য়াড়ের গহররে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপ্রাণে চক্রালোক
য় হইয়া তাহারই চেষ্টায় চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং
পন অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ এই অভিনব ব্যাপার
য়টিত হওয়ায় তিনি বিশ্বর বিশ্বারিতনেত্রে ক্র্ধায় কাতর হইয়া ঐ ভোজ্য
মগ্রী সকল দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আশাময়ী বছক্ষণ অবধি আচ্ছাদিত থাকার এ বিষয়ের কিছুই জানিতে বিল না তিনি অতিশর ক্লান্ত হইয়া কোনরপ জনবর শ্রুতিগোচর না 
রয়ায় ভীতমনে ক্রন্সন করিয়া উঠিলেন। রাজপুত্র ঐ নৈবেছ মধ্য

তৈ বামাকণ্ঠবিনিঃস্ত ক্রন্সনধ্বনি শুনিয়া প্রথমে ভীত হইলেন কিন্ত

রক্ষণেই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই তণুলরাশি অপসারিত করিয়া
থিলেন যে এক অমুপম রুপলাবপাবিশিষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা তন্মধ্যে

রাজ করিতেছেন, তথন তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি ভভদৃষ্টি করিবাাত্র হুর্গতে দেববালাগণ পুত্রপত্রী করিতে লাগিলেন। জন্মাবিধ
হারা কথন পুত্রবৃষ্টি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না স্তর্ভাই উহার

কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিরূপে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এই আশ্চর্য্য ঘটনা জানিবার নিমিন্ত তাহাকে প্রথমেই রাজপুত্র্র্রণ সাদর সন্তাবণে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশাময়ী এই নির্জ্জন গিরিগহ্বরে যুবরাজের মধুরবচনে অকপটচিত্তে অভোপাস্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। রাজপুত্র বালিকার মুথনিংস্থত অমৃত্যময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটস্থ আলেথ্যথানি তাহার হক্তে দিয়া বলিলেন, এই পত্রথানি কাহার বল দেখি ? বালিকা অনিমিষ নয়নে বারম্বার উহা অবলোকন করিয়া বলিলেন, আপনি আমার লিপিপত্র কিরপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন আর কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন গিরিগহরে অবস্থান করিতেছেন? রাজপুত্র তথন আভোপাস্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন, এইরূপে তাহারা উভয়ে পরিচিত হইয়া সম্ভইচিতে ষষ্টানিবীর নৈবেল হইতে পূজার মালা উন্তোলনপূর্ব্বক উহা বদল করিয়া গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

মহর্ষি নারদ হাস্তদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে পুনরাগমন করিয়া যাহা শ্রবণ করিলেন তাহাতে তাঁহার আর ব্ঝিবার কিছু বাকি বহিল না তথন তিনি লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনতটে উপস্থিত হইয়া নিজের সন্দেহ মোচনার্থ যোগাবলম্বন করিয়া দেখিলেন যে নবীন দম্পতিদ্বয় পর্কতোপরি নির্জ্জন গিরিগহ্বর মধ্যে মনের স্থাথে কথোপকথন করিতেছেন, ঋষিব তথন নিজের ধুষ্ঠতা ব্ঝিতে পারিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন।

পরদিবস নারদ প্রভাত ইইবামাত্র এক র্দ্ধ গণতকারের বেশে একথানি অতি জীর্ণ পুঁতি হত্তে করিয়া শোকাতুর রাজার সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাজ-ছারে উপস্থিত ইইয়া নানাপ্রকার শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং ঘাররক্ষককে বলিলেন যে, গত কল্য অপরাক্তে রাজকল্পার সহসা অন্তর্হিত হওরার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার উদ্ধার হেতু মহারাজের নিকট সাক্ষাৎ 'করিতে আসিয়াছি। দারপাল এই সংবাদ রাজার নিকট প্রদান করিলে তিনি বংশুহারা গাভীর স্থায় স্বয়ং সেই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সভামধ্যে লইয়া গেলেন।

কিন্দংকণ নানাপ্রকার বাক্যালাপের পর সভাস্থ মন্ত্রি প্রথমে সেই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! গণনা করিয়া দেখুন দেখি রাজকন্তা জীবিত আছেন কি? যত্যপি তাহাই হয় তাহাইলৈ কোন্ স্থানে কিরপে অবস্থান করিতেছেন প্রকাশ করিয়া আমাদিগের জীবনদান করুন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বিশ্বাস হেতু কতিপয় অস্কপাত করিয়া মহারাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন রাজন! আমি দেখিলাম আপনার কন্যা জীবিত আছেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতেছি, এতৎশ্রবণে রাজা হর্ষোৎকুল্লচিন্তে উহা অবগতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন মহারাজ! আমি গণনায় দেখিতেছি গতকল্য অপরাহ্মকালে ষষ্টাপূজা দিবার সময় পথিমধ্যে আপনার কন্যাকে পক্ষীরাজ গড়ুর স্থানের পর্বতের শিথরদেশে লইয়া গিয়া গোরাষ্ট্র রাজপুত্রের সহিত তাহার ভেভপরিণয় সম্পন্ন করাইয়াছে।

এইরপ বলিবামাত্র সভাসদ্ সকলেই তাঁহাকে বাতুল স্থির করিলেন এবং তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাথিবার জন্য রাজাদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই সময় ঐ বৃদ্ধ গন্তীরম্বরে বলিলেন, রাজন্! আমার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য জ্যোতিষণান্ত্র যগ্যপি মিথা৷ হয় তাহা হইলে আমার বচনও মিথা৷ হইতে পারে, একলে অমুমতি পাইলে মৃহত্তেই ইহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে গারি। সেই সতেজপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সভাস্থ সকলেই পুত্তলিকাবং স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ কন্যার নিমিন্ত এত অধীর হইয়াছিলেন যে সেই অসম্ভব বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দম্পতিষয়কে দেথিবার জন্ত অমুমতি প্রদান করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তে সেই বৃদ্ধ পুনর্কার

গড়ুরকে স্বরণ করিলেন এবং স্থমেরু পর্বতের গহবরস্থিত দম্পতিযুগলকে নির্বিশ্বে সভামধ্যে আনিতে অহুমতি করিলেন।

আজ্ঞামাত্র গড়ব তাহাদের যথাস্থানে উপনীত করিল, এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই একদৃষ্টে সেই দম্পতিযুগলের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সেই সময় স্থযোগ পাইয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং মনে মনে রাজকন্তাকে "পতিসোহাগী হইয়া ধর্মে মতি রাখিও" এইরূপ বলিয়া আশীর্কাদ করিলেন। যথাসময়ে মহিষীও এই স্থসংবাদ পাইয়া বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে গিয়া আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন সকলেই নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন আহা! আমরা অতি মন্দভাগ্য কেননা কন্তার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে সম্মুথে পাইয়াও তাঁহার জ্রীচরণ বন্দনা করিতে পারিলাম না। মহারাজ চন্দ্রশেথর এই সুসমাচার গৌরাষ্ট্র রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং শুভ দিনে গুভলগ্নে মহাসমারোহে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া কন্সা এবং জামাতা সহ পরমস্থথে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতএব মমুশ্যমাত্রেই আপন আপন অবস্থায় সম্ভুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য, কারণ যিনি যেরূপ কর্ম করিবেন তাহার সেইরূপ ফলাফল বিচার করিয়া ভগবান পুনরায় পরীক্ষার নিমিত্ত এই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন অতএব সময় থাকিতে ঐশ্বর্যা স্থাপে মন্ত হইয়া সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে নিত্য স্মরণ করিবেন। মনে ভাবিবেন না যে ডুব দিয়ে জল খেলে পরে শিবের বাপ না জান্তে পারে। আমরা নিত্য যাহা করিতেছি তাঁহার নিকট প্রত্যহই উহা লিপিবন্ধ হইতেছে।

## কালীঘাট দশ্ন-যাতা।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ ভবানীপুরের দক্ষিণ বেলতলার পশ্চিম পীঠস্থানকে কালীঘাট বলে। দক্ষযজ্ঞে সতী, পতিনিন্দা শ্রবণ কবিষা দেহত্যাগ করিলে ভবানীপতি শঙ্কর সতীর শোকে বিহরল হইলেন এবং ঐ মৃত সতীদেহ স্বন্ধে লইয়া পাগলের ক্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু শঙ্করের অবস্থা দেখিয়া কাত্র হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্ত করিবার নিমিন্ত নিজ্ফদর্শন চক্রন্থারা সতীর মৃত দেহ একান্ন খণ্ডে ছিন্ন বিছিন্ন করেন। যে যে স্থানে সতীর মৃত বিচ্ছিনাংশ পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে প্রণ্যক্ষেত্র পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। একান্ন পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

- >। হিঙ্গুলায়—সতীর ব্রহ্মরন্ত্র পতিত হয়, এখানে দেবী কৌটণী, ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত।
- ২। শর্করায়—দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়, ভগবতী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব ক্রোধীশ।
  - ৩। জ্বালামুখীতে—জিহ্বা পতিত হয়, ভগবতী অম্বিকা ভৈরব উন্মন্ত।
- ৪। ভৈরব পর্বতে—উদ্ধ ওঠ থাকায়, দেবী অবস্তী, ভৈরব নম্রকার্ণা নামে বিখ্যাত।
  - ৫। প্রভাবে উদর দেবী চক্রভাগা ভৈরব বক্রতপ্থ নামে বিরাজমান।
- ভ। গণ্ডকীতে দক্ষিণ গণ্ড থাকায় দেবী গণ্ডকী চণ্ডী, ভৈরব চক্র-পাণি হইয়া বিরাজিত।
- ৭। গোদাবরী তীরে—বাম গণ্ড পতিত হয়, এথানে দেবী বিশ্ব-মাত্রিকা ভৈরব বিশ্বেশ হইয়া আছেন।

- ৮। जनल-- উद्ध मञ्जूरिक शोकांत्र मित्री नांत्रात्रेगी नांत्र विथारि ।
- ৯। জলস্থানে—চিবুক থাকায়, দেবী প্রামরী বিরুতাক্ষ ভৈরব নামে অবস্থিতি।
- > । স্থান্ধে—নাসা পতিত হয়, দেবী স্থনন্দা, ভৈরব ত্র্যন্থক নামে খ্যাত।
- >>। পঞ্চসাগরে— অধোদন্ত পুংক্তি পতিত হইরাছিল এখানে দেবী বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমান।
- ১২। করতোয়াতটে—বাম কর্ণ পতিত হয়, এখানে দেবী অর্পণা ভৈরব বামন নামে বিখ্যাত।
- ১৩। মলমপর্ব্বতে—দক্ষিণ কর্ণ থাকায়, দেবী স্থন্দরী ভৈরব স্থন্দরা-নন্দ নামে থাতি।
- ১৪। বুন্দাবনে —কেশজাল স্থান থাকায়, দেবী কেশজাল উমা, ভূতেশ ভৈরব নামে বিরাজমান। মথুরা হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিতি।
- >৫। কিরীটে—দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে বিরাজ করিতে-, ছেন।
  - ১৬। শ্রীহট্রে—গ্রীবা পতিত হওয়ায় দেবী মহালক্ষ্মী ঈর্ষরানন্দ ভৈরব নামে বিখ্যাত।
  - ১৭। কাশ্মীয়ে—কণ্ঠ পতিত হয় এখানে দেবী মহামায়া ভৈরব ত্রিসন্ধোশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন।
  - ১৮। রক্সাবলীতে—দক্ষিণ স্কন্ধ থাকায় দেবী কুমারী ভৈরব অভিরাম কুমার নামে বিখ্যাত।
  - ১৯। মিথিলাতে বামস্কদ্ধ পতিত হয়, দেবী মহাদেব ভৈরব মহোদর নামে বিরাজ ক্রিতেছেন।
  - ২•! চট্টগ্রামে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ থাকার, দেবী ভবাণী ভৈরব চব্রুশেথর নামে বিখ্যাত।

- ২১। মানস সরোবরে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী
  দাক্ষায়ণী অমর ভৈরব হইয়া বিরাজ করিতেছেন।
- ২২। উজানিতে—করুই পতিত হয়, দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভৈরব কপিলেশ্বর নামে বিরাজমান।
- ২৩। মণিবদ্ধে--মনিবন্ধ, দেবী গাইত্রী ভৈরব স্বানন্দ হইয়া আছেন।
- ২৪। প্রস্নাব্যে—তুই হন্তের দশ অঙ্গুলী দেবী ললিত। ভবভৈর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।
- ২৫। বহুলাতে—বাম হস্ত পতিত হয়, দেবী বহুলা চণ্ডীকাভৈরব ভীক্ষক হইয়া অবস্থান করিতেছেন।
- ২৬। জনান্ধরে —প্রথম তিন পতিত হয়, দেবী ত্রিপূর্মালিনী ভৈরব ভীষণ হইয়া আছেন।
- ২৭। রামগিরিতে দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়, দেবী শিবানী চণ্ডভৈরব ছইয়া বিরাজমান।
- ২৮। বৈজ্ঞনাথে—হাদয় থাকায়, দেবী জয়তুর্গা নামে ভৈরব বৈজ্ঞনাথ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।
- ২৯। কাঞ্চিদেশে—কাঁকালি থাকায়, দেবী দেৱা ভৈরব ক্লক হইয়া অবস্থান করিতেছেন।
- ৩• ; উৎকলে নাভি পতিত হয়, দেবী বিমলা নামে ভৈরব জগন্ধাথ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।
- ৩১। কালমাধবে অর্দ্ধ নিতম্ব থাকান্ত, দেবী কালিকা অসিতান্ধ ভৈরব রূপে অবস্থিত।
- ৩২। নর্মদাতীরে—দেবী শোনাক্ষী ভদ্রনেন ভৈরবরূপে বিরাজ করিতেছেন।

- ৩৩। নেপালে জাত্মহন্ত পতিত হওয়ায়, দেবী মহামায়া ভৈরব কপালী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।
- ৩৪। কামরূপে—মহামূদ্রা দেবী কামাধ্যা নামে উমানন ভৈরব হইয়া আছেন।
- ৩৫। মগধে--দক্ষিণ জজ্মা পতিত হয়, এখানে দেবী সর্বানন্দকারী ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরাজিত।
- ৩৬। জয়স্তীতে—বাম জজ্বা থাকায়, দেবী জয়স্তী ভৈরব ক্রমদীখর রূপে অবস্থান করিতেছেন।
- ৩৭। ত্রিপুরাতে—দক্ষিণ চরণ পতিত হয়, এখানে দেবী ত্রিপুরা-স্বন্ধরী ভৈরব ত্রিপুরেশ হইয়া আছেন।
- ৩৮। ক্ষীরগ্রামে—দক্ষিণ চরপের অঙ্কুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগাভা ভৈরব ক্ষীর মণ্ডক রূপে বিরাজ করিতেছন।
- ৩৯। কালীঘাটে—দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্কুলী থাকায় দেবী কালিকা নামে ভৈরব নকুলেশ হইয়া আছেন।
- .৪০। কুরুক্তে—দক্ষিণ পায়ের গুলক্, এখানে দেবী বিমলা ভৈরব সম্বর্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।
- .৪১। বজেশ্বরে—ক্র মধ্য পতিত হয়, এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব বজ্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন।
- .৪২ । যশোহরে পালিপদ্ম থাকায়, দেবী যশোরেশ্বরী নামে ভৈরবচগু হইয়া বিরাজ করিতেছেন।
- .৪৩। নন্দীপুরে হার পতিত হয়, এখানে দেবী নন্দিনী ভৈরব নন্দি-কেশ্বর নামে বিখ্যাত।
- .৪৪। বা**রানসীক্ষেত্রে—**কুণ্ডল ্পতিত হয়, দেবী বিশালক্ষী ভৈরব কালরূপে অবস্থান করিতেছেন।

- ৪৫। কলাশ্রমে—পৃষ্ঠ পতিত হওয়ায়, দেবী দর্কানী নিমিষ ভৈরব হুইয়া আছেন।
- ৪৬। লন্ধায়—মুপূর পতিত হয়, এথানে দেবী ইক্রাক্ষী নামে বিখ্যাত।
- ৪৭। বিভাবে বাম গুলক্ পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্কানন্দ ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।
- ৪৮। বিরাটে পদাঙ্গুলী থাকায়, দেবী অম্বিকা ভৈরব অম্তরণে বিরাজ্মান।
- ৪৯। ত্রিস্রোতাতে—বাম গুলফ্ থাকায়, দেবী ভ্রামরী ঈশ্বর ভৈরব্ হইয়া অবস্থান ক্রিতেছেন।
- ৫•। অট্টহাসে—অধঃও
   প্রকায়, দেবী ফুয়রা, বিশেষ ভৈরব ইইয়।
   অবস্থান করিতেছেন।
- ৫১। শ্রীপর্বতে তল্প পতিত হওয়ায়, দেবী স্থনন্দা ভৈরবানন্দ হইয়া আছেন।

এই কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ চরপের চারিটা অঙ্গুলী পতিত হইয়াছে ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্বের, এইস্থান অরণ্যগত্তে নিহত ছিল। এক কপালিক এই অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন, একদা সোভাগ্যক্রমে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, "তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে তোমার ইউদেবতা বিরাজ করিতেছেন, তুমি শীঘ্র তথায় গমন করিলে দর্শন পাইবে এবং তোমার বছদিনের আশা সিদ্ধ হইবে।" পরদিন প্রত্যুয়ে কপালিক স্বপ্নাদেশ মত হিংম্রক জন্তু পরিপূর্ণ সেই বিজ্ঞন অরণ্যের নানাস্থানে পাতিপাতি অন্বেষণ করিয়া সমস্ত দিন মধ্যে ইউদেবতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি তিনি স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্বেক জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অমাবস্থার অন্ধকারাছের রজনীতে ঐ নিবিড় বনে উপবিষ্ট ইইয়া তাঁহারই উদ্দেশে শুব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অরণ্য

দিবাভাগে মন্ত্র্যাণ অন্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিতে শক্ষা বোধ করিত, সেইস্থানে আজ এই কপালিক নিরস্ত্র হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার ইন্ট্রদেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আজ রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে পুনর্ব্বার তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে "হে ভক্ত! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ন হইয়াছি, আমি অপুরে একথণ্ড শিলারপে অবস্থান করিতেছি আমার আদেশমত তুমি আদিলেই আমার দর্শন পাইবে"। এইরূপ স্বপ্ন দেথিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বনের নানাস্থান অন্ত্রেয়ণ করিতে করিতে দেথিলেন একস্থানে একথণ্ড শিলার চতুপার্শ্বে জ্যোতি বহির্গত হইয়া আলোকিত হইয়া রহিয়াছে তদ্বর্শনে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেইস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইন্ট্রদেব উদ্দেশে পূজা, তপ, জপ করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপনান্তে দেখিলেন এই জঙ্গলাকত অরণ্যের মধ্য দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরখী কুল্কুল্ শব্দে সাগরাভিমুথে গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে বণিক্রণ বানিজ্য উপলক্ষে এই ভাগীরখীর মধ্য দিয়া বানিজ্য করিতে যাইতেন।

একদা এক বণিক্ বানিজ্য গমনের সময় এইস্থান মধ্য দিয়া যাইতে বাইতে ধূপধুনার সংগন্ধ এবং শহ্ম ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেন, সহসা এই জঙ্গলের মধ্যে এরূপ শব্দ শুনিয়া তিনি চমকৃত হইয়া ইহার কারণ নির্ণয় হেতু বানিজ্যপোত তথায় স্থগিত করিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কতবার এইস্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি কথনও এরূপ সংগন্ধ ও শহ্ম বা ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই এইরূপ নানাপ্রকার চিস্তা করিয়া ইহার তত্ত্ব অবগতির জন্ম সেই রঙ্গনী তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাত্তকালে তিনি লোকজন সমভিব্যহারে অরণ্যের নানাস্থান শ্রমণ করিয়া দেখিলেন একস্থানে এক সাধু ধ্যানে ময়্ম রহিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে সেই মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি ক্বতাঞ্চলিপুটে তাঁহার নিক্টে স্বিন্ত্রপূর্বক জ্বাত্ব্য বিষয় জিল্কানা করিলেন। সাধু বণিকের অচলাভক্তি

দেথিয়া অকপটচিত্তে পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি এই অম্বত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই দেবস্থানে এই মানত করিলেন যে, যছাপি বাণিজ্যে আমার অধিক লভ্য হয় এবং নিরাপদে বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে এই স্থানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। এইরূপ মানত করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে জনসমাজে এই ভাগীরথীতীরে বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলী পতিত এবং কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয় প্রকাশিত হইল। সেই অবধি বণিকগণ এই স্থানে পৌছিয়া কালীমূর্ত্তি দর্শন এবং অভিলাষিত মানত করিয়া যাইতেন। কালক্রমে পূর্ব্বপরিচিত বণিক্ মায়ের ক্লপায় ব্যবসায়ে লাভবান এবং নির্ব্বিছে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া দিলেন এবং সেই সাধু, মহাপুরুষের অমুরোধে তিনি নিজ ব্যয়ে ঐ জ্যোতির্ময় প্রস্তরথণ্ড স্থাপিত করিয়া উপযুর্গেরি প্রস্তর গাঁথিয়া অন্ত একথানি প্রস্তারে নাসিকা আর স্বর্ণের দ্বারা চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করাইলেন এবং জিহ্বা, অসি মুকুট হস্তচতুষ্ট্য ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের মনমোহিনী-মূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া এই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। কপালির অমুরোধে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার জমিদার বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের উপর মায়ের পূজার ভারার্পণ করিলেন। তথন মায়ের কোন কিছু আম্ব না থাকাম, চৌধুরী মহাশম্ব বিরক্ত হইয়া তাহার পূজারী হালদারদিগকে মারের সমস্ত সন্তদান করিলেন। এক্ষণে মারের যথেষ্ট আয় হইন্নাছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই পবিত্র তীর্থ হইতে প্রতি-পালন হইতেছে। হালদারদিগের মায়ের রূপায় এক্ষণে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে দেবী সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। এখানে যে সকল ধনী ভক্তগণ আদিয়া भारत्रत्र পূজा প্রদান করেন, যাহার পালা হয় তিনিই উহা প্রাপ্ত হন। 🤃 ভক্ত মানত করিয়া অর্ণের হাত, কেহ মুগুমালা কেহ বা অর্ণের মুকুট দান করেন।

এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমে জনসমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাগীরথীরতীর হইতে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া থাইতে ভক্তগণের অস্থবিধা বোধে দয়াল বিণক্ ভাগীরথীরতীরে একটী ঘাট বাঁধাইয়া এবং পীঠস্থানের মন্দিরে গমনাগমনের নিমিন্ত একটী প্রশন্ত পথ, জঙ্গল কাটাইয়া নির্মাণ করাইয়া সাধারণের উপকার করিলেন; ঐ ঘাট কালীরঘাট নামে অভিহিত হইল। এক্ষণে উক্ত ঘাটের নামাম্পারে ঐ পীঠস্থানের নাম কালীঘাট হইয়াছে।

কালীর মন্দির এবং চতুপার্শ্বর্ত্তীস্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত ইহার পরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইবে। মন্দিরটী জমী হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহার সন্মুখেই বাঁধান লাটমন্দির সংস্থাপিত। এই লাটমন্দিরে বসিয়া বান্ধাণ, আচার্ঘ্য ও ভক্তগণ তপ, জপ করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত মায়ের মানত করেন, তাঁহারা এই লাটমন্দিরের উপর মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। মানসিক নির্দ্ধাহ করিবার জন্য গদিতে সতম্ব্র খাজনা জ্মা দিতে হয়।

লাটমন্দিরের দক্ষিণ নিম্নদেশে ছাগ ও মহিষাদি বলি হইয়া থাকে। ছর্নোৎসবের সময় এইস্থানে যে কত শত বলি হয় তাহার ইয়তা নাই। প্রতাহই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। শনিবার, মঙ্গলবার, আমাবস্থার দিন এবং ছর্নোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীগণের অধিক সমাগম হইয়া থাকে।

নকুলেখর। পীর্চস্থানের অনতিপুরে মন্দিরের ঈশানকোনে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে ছই পাশ্বেই কত অন্ধ, থম্ব, গরীব ছঃখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, ঐ সকল ভিক্ককিণিকে কেহ কখন দান দিয়া সম্ভষ্ট করিতে পারেন না এই নিমিন্ত লোকে কালীঘাটের কালালীর উদাহরণ দিয়া থাকেন।

যাত্রীগণ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে অক্ত তীর্থস্থানের ক্লায় এপ্লানেও



ক্রেই দেবী দুর্নন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রেন্দ্র জনস্বাধ্যম বৃদ্ধিত হইতে
ক্রেইনিল , প্রান্তির বিষয়ে হইতে দেবিশিশানে জন্ম সেরা দিয়া বাইতে
ক্রেইনিল নাম প্রতিষ্ঠিত হৈ ক্রিশিশানে জনতার মধ্য দিয়া বাইতে
ক্রেইনিল বা এবং পীরন্তানের মন্দিশ শুননাগননের নিমিত একটা প্রান্ত পথ,
সকল কাটাইয়া নিশ্বাপ ক্রম্ম ক্রিনিল উপকার করিলেন ; ঐ ঘাট
কালীর্ঘাট নামে অভিশি । ক্রম্ম একং উক্ত ঘাটের নামান্ত্রসাবে
ঐ পীরিতানের নাম ক্রম্মে রুক্ত ক্রম্মেশ্র

কালীত নাৰত হ মনুশাশ ভিছান 'ডা প্রীর অন্তর্গত ইহাব পরিমাণ গাম দেও বিষা হইচে াক্দনী হলে হঠতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহাব শহাবাদ বাঁদান লাচম'ন ও শ্বেদাপিত। এই লাটমন্তির বালিয়া রান্ধা আচাটো ও ভক্তগণ তপ জপ করিনা বালেন। যে সকল ভক্ত মান্তের মানত করেন, ভাঁহালা এই লাটমন্ত্রের উপর মানসিক ক্রিয়া সাশোদন করেন। মানসিক নির্বাহ কার্বাত্র জন্য গাঁদতে সভল খাজনা

বার্মানারের দ্বিশ নির্দেশে ছাগ ও মবিশান বলি স্ট্রণ থাকে।
কুন্দোশনারণ সমন এইজানে থে কভ শত বলি হয় তাহার ইয়ভা নাই।
প্রত্যাহই এলান বার্রার ননাম হয়। শনিবাধ, মঙ্গলবার, আমাবভাব
দিন এবং কুন্দোশেশব ও পোধ মাদে যান্ত্রাধ্যনের অধিক স্মাগম হটবা
থাকে।

নকুলেশ্বর। শীন্তস্থানের খন কিনুত্র মন্দিরের ঈশানকোনে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর মহাদেরকে দর্শন করিছে যাইকে হয়। পথিমধ্যে চুই পাশ্বেই কত অন্ধ, থক্ক, গান্ধীৰ হুঃখী লোককে ডিক্সা করিছে দেখা যায়, ঐ সকল ডিক্স্ক-দিপকে কেই কথন দান দিয়া সম্ভই করিছে পারেন না এই নিমিন্ত লোকে শিক্ষীয়াটোর কালালীর উলাহরণ দিয়া থাকেন।

দানীগণ মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে অন্ত তীর্যস্থানের ক্লায় এখারেও



পাণ্ডারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাসার অধিকারীর একটী করিয়া মায়ের পূজার ডালা দিবার নিমিত্ত চিনিও সন্দেশের দোকান আছে। যাত্রীগণ ইচ্ছামুযায়ী পাণ্ডা ঠিক করিয়া লন এবং মায়ের পূজাও ডালা দিয়া থাকেন। বাসা ভাড়া বা পূজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাই। যাত্রীর সমাগম অমুযায়ী বাসা ভাড়া কম বেশী হইয়া থাকে। যে বাসায় থাকিবিন তাহারই অধিকারীর নিকট হইতে পূজার ডালা থরিদ করিতে হয় এইরপই নিয়ম দেখা যায়। এয়ানে অনেক সয়্যাসীকে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তু একটা এমন আছেন গাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে ভক্তিব্যার হয়।

## শ্রীশ্রীতারকেশ্বর দেব দর্শন-যাত্রা।

হাবড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল। ই, আই, রেলে দেওড়াপুলী; দেওড়াপুলী হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন, ভাড়া॥>• আনা মাত্র। ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা পদত্রজে গমন করিলে শ্রীমন্দিরের নিকট পোঁছান যায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের প্রাচীন বিখ্যাত তীর্থস্থান।

তারকেশ্বরের এটেটের বিষয় সম্পত্তি মহাস্ত ধারা পরিচালিত হইরা রক্ষিত হয় এবং তিনিই ভোগ দথল করিয়া থাকেন। নানা উপারে ততারকেশ্বরের উপার থাকায় এই এটেটের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে এবং ইহার ধারাই মহাস্ত মহাশয় "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহারও উৎকট পীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও বা পুত্র ইহয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই সকল লোক বাবা তারকনাথদেবের নিকট হত্যা দিয়া সাধ্যমত মানত করেন। ভক্তাধীন তারকেশ্বর ভক্তদিগের অভিলাযিত বাস্থা রূপাপূর্বক পূর্ণ করিলে পর, তথন সেই ভক্তগণ সন্তুইচিত্তে তাঁহার মানতের পূজা দিয়া থাকেন এইরূপে এইপ্রকারে বাবা তারকনাথের অভূল সম্পত্তি হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আশে পাশে যে সকল পূজার ডালার দোকান আছে তাহার প্রত্যেক অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের বাসাবাটী আছে উহারাই যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত অধিকারীকে উচ্চহারে মহান্ত মহারাজকে থাজনা দিতে হয়।

মহাস্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু দেখেন না কেবল তিনি ৮তারকনাথের পূজায় ব্যস্ত এবং নানা ভোগের ভোগী হইয়া থাকেন। মহাস্ত মহারাজের যে দাওয়ান আছেন তিনিই সমস্ত বিষয় কর্মা দেখিয়া পরিচালনা করিয়া থাকেন। তথায় তুইটী হস্তি আছে কথিত আছে বাবা তারকেশ্বর ঐ হন্তির পূর্চে আরোহণপূর্বক নগর ভ্রমণ করেন। তথায় বেলপুকুর নামে যে বৃহৎ বাধান একটী পুন্ধরিণী আছে, চৈত্রমাসে ঐ স্থানে ঝাঁপ হয়। ভক্তগণ তথায় মান করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুথেই নাটমন্দির, ভক্তগণ ঐ নাটমন্দিরে মানসিক করিয়া হত্যা দিয়া থাকেন। এখানে সর্বাদা উৎকট উৎকট রোগাক্রাস্ত ব্যক্তিরা কোন্ পাণে ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রিমণ প্রায়ন্চিত্ত করিলে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় জানিবার জন্ম হত্যা দিয়া থাকেন।

বাবার স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ "জয় তারকেশর কি জয়।" "জয়
হরপার্বতী কি জয়।" এইরূপ প্রকার শব্দে নগর কম্পান্থিত করিতে
থাকেন এবং চতুর্দিকে ভিক্তকগণ তারকেশবের গুণগান করিয়া ভক্তগণের
নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। ভিক্তকেরা ধঞ্চনীর বা একভারার সাহায্যে এই গানটী গায়;—

বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিক্ জলা জঙ্গল থাকড়ার বসতি ॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর !
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর ॥
কপিলা হুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে ।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥
কপিলার হুগ্ধে তুই ভোলা মহেশ্বর ।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর ॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি ।
মোরে দেবা কর বাবা হইয়া সন্মাসী ॥

এইরূপ কত প্রকার তারকেশ্বরের গুণগান করিয়া মনের উল্লাসে ভিকা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

যে স্থানে তারকেশবের মন্দির বিরাজমান ঐ স্থান পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপ নামে কথিত ছিল। ভোলা মহেশ্বর ঐ স্থানের এক জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তবেরের মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেন। গরলানীরা ঐ প্রস্তবকে সামাষ্ঠ্য প্রস্তবর মনে ভাবিয়া তাহার উপর ধান ভাঙ্গিয়া চাউল প্রস্তুত্ত করিত; এই কারণে "বাবার মন্তকে" অভাপি একটা গহরর দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী প্রত্যহ ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া তারকেশবকে হাইচিন্তে হ্রগ্ধ থাওয়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। মুকুল ঘোষ প্রত্যহ ঐ গাভীর হ্রগ্ধ না হওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং এরুপ হাইপুই গাভীর হ্রগ্ধ না হইবার কারণ অন্তসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা প্রত্যুবে ঘোষজা ঐ গাভীর পশ্চাৎ অন্তস্করণপূর্ব্বক এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্বর্যাধিত হইয়া সেইস্থানে অবস্থান করিলেন। তথন প্রভূত্তারকেশ্বর সদম্ব হইয়া তাহাকে আত্মগরিচয় প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ দান করিলেন এবং মুকুল ঘোষকে উপদেশ দিলেন ভূমি সন্ম্যাসী হইয়া আমার

সেবায় রত হও। সেই অবধি মুকুন্দ ঘোষ প্রভুর আক্ষায় সয়্ঞাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। মায়াময়ের লীলা নরে কিরপে অবগত হইবে। একদা প্রভু বর্দ্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দানে কহিলেন, আমি <u>সিংহল দ্বী</u>পে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাতে আমায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয় ঃ অবএব আমার একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দাও। বর্দ্ধমানাধিপতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পুণ্যাঝ্মা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাদেশ অম্পারে প্রভুর মন্দির ও তাঁহার সেবার নিমিত্ত এরপ বিষয়াদি দান করিলেন যাহার আয়ে অনায়াসে প্রভুর সেবা নির্বিদ্ধে চলিতে পারে এইরপ প্রকারে বাবা তারকনাথ নরলোকে প্রকাশিত হইলেন।

লোকের উৎকট পীড়াদি হইলে তারকেশ্বরের নিকট মানত করিলেই তিনি রূপাপূর্ব্বক ভক্তগণকে উন্ধার করেন, মুকুন্দ ঘোষ এইপ্রকার তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইরা প্রকাশ করিলেন। তথন দলে দলে যে সকল পীড়িত ভক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন বাবা তারকেশ্বরের রূপায় তাহারা সকলেই মুক্তি পাইলেন। এই স্থাসমাচার ভারতের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইলে রোগার সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে যে সকল ভক্ত তথায় গমন করেন তাহারা সাধ্যমত মানত করিয়া হত্যা দেন, এবং আরোগ্য হইয়া সম্ভইচিত্তে তাহার মানসিক পূজা দিতে থাকায় ক্রমে তাঁহার অতুল এশ্বর্য্য হইয়াছে, পরম বৈষ্ণব মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে সেই স্থানে মহাস্ত পদ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভক্তগণের নানাপ্রকার দানে অতুল ঐশ্বর্য্য হওয়ায় মহাস্ত ইংরাজ রাজের নিকট "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে থে একটা সমাজ বিরাজমান আছে, কথিত আছে ঐ সমাজই মুকুন্দ সন্থাসীর। বাবার হুকুম অনুসারে যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইলে তাহার উদ্দেশে সমাজের উপর হুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপূর্বক পূজা করিতে হয়। ঐ সমাজে পূজা না করিলে বাবা তারকনাথ কোন ভজের পূজা গ্রহণ করেন না। মহান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইলে পিতা মাতা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান্ত হইতে হয়। কোন মহান্তের মৃত্যু ঘটিলে যিনি তাঁহার প্রধান চেলা থাকেন তিনিই গদীতে বসেন অর্থাৎ তিনিই মহান্ত পদ প্রাপ্ত হন। গদী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্রিত হইয়া যিনি প্রধান চেলা হইবার যোগ্য বিচারপূর্বক তাঁহাকেই মহান্ত পদে অভিষক্ত করিয়া থাকেন এইরূপ অভিষেক হইলে তাহার পরে আর কোন-রূপ গোলযোগ হইতে পারে না নচেৎ সকলেই প্রধান চেলা হইতে চায়। তথার একটী কালীবাড়ী বিরাজিত আছে। বৈশ্ববাটীর কালীমাতার মহান্তের উপাধি ভারতী এবং তারকেশ্বরের মহান্তের উপাধি গিরি।

শিবগঙ্গার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে স্থন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই মহাস্তের "বাসভবন" তিনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। গৃহে কতপ্রকার সোণা রূপার হকা এবং ফরসী আরও প্রাচীরে কতপ্রকার আয়না টাঙ্গাইয়া ও টানাপাথায় শোভিত, দেখিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু ইহা মহাস্তের বাসভবন বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না।

তারকেশ্বর একটী অনাদী শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে সকলে আভিতোষ বলিয়া থাকেন কেননা তিনি অল্পেই সম্ভই হন এবং ভোলানাথ বলেন, কেননা তিনি স্থাথের নিমিন্ত যে সকল কার্য্য করেন সমস্তই তথনই ভূলিয়া যান। তাঁহারই যিনি মহান্ত তিনিও সেইরূপ আদান প্রদান অন্তকরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে একটা গহার আছে। এই গহার মধ্যে প্রাভূ তার-কেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। গহারের উপরিভাগটা রৌপ্য নির্মিত একটা ডেকে ঢাকা থাকে। যভাপি কোন যাত্রী পূজারী ব্রাহ্মণঠাকুরকে বেশী অর্থ প্রাদান করেন তাহা হইলে তিনি ভক্তকে গহার মধ্যে হস্ত দিয়া স্পাশিস্থভব করিতে দেন।

মাহত্ত মহারাজ প্রত্যহ বাবার পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার পূজার

সময় কোন যাত্রী মন্দির মধ্যে থাকিতে পান না। কথিত আছে ঐ সময় মহস্তের সহিত প্রভূ তারকেশ্বররের নানাপ্রকার কথা হয় এবং বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসাও হয়।

প্রত্যহ বেলা দেও ঘটিকার সময় প্রভুর পায়স ভোগ হয়। বেলা আড়াই ঘটিকার সময় লুচি মগুরি ভোগ হয় তৎপরে শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ প্রভুকে চন্দন ও পুষ্পাদির হারা স্থশোভিত করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয়। সন্ধ্যারতির পর পূজা সমাপনান্তে রজনীতে হার ক্লম করিলে বাহির হইতে গুড়গুড়ির টানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ঐ গুড়গুড়িতে স্বয়ং তারকেশ্বর গাঁজা মিশ্রিত হুগন্ধ তামাক থাইয়া শব্দ উদ্বাটন করিয়া থাকেন, এই শব্দ মন্দিরের বাহির হইতে সকল যাত্রীই শুনিতে পাইবেন।

চৈত্রমানে গাজন উপলক্ষে এবং শিব চতুর্দ্দশীর রাত্তিতে এখানে বিশুর ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রত্যহই ভক্তগণ আসিয়া বাবার পূজা দিয়া চরিতার্থ বোধ করেন। সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সোমবারে ভক্তগণের অধিক সমাগম হয়।

চৈত্রমাসে শিবরাত্রির সমন্ত্র ও ভক্তগণ হত্যা দিয়া থাকেন। ভক্তদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জনতাপূর্ণ নিশিথে অনেক কুচরিত্র পুরুষ উপস্থিত থাকে, তাহারা স্থবিধা বুয়িয়া
কলরী যুবতী দেখিলে নানাবেশে নানাছলে গস্তব্য পথে লইয়া যায়।
এইরূপ শুনা যায় যে ঐ সকল পাযতেরা গেরুয়া বসন পরিধানপুর্বাক
সেই নিন্সহায় অবলার নিকট মধ্রবচনে বলিয়া থাকে তোমার অচলাভক্তিতে তারকনাথ সম্ভন্ত হই য়াছেন এবং তোমার ভাগ্যও প্রসন্ধ হইয়াছে
স্থতরাং চেলাগণসহ তোমার নিকট আসিয়াছি আমার সহিত আইস
আবশ্যক মত ওয়ধ পাইবে। এইরূপ কতপ্রকার ছলনা করিয়া তাহাকে
ছলাইয়া লয়। মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোকশীর বিষয় স্মরণ হইলে

হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই সকল অপরিচিত পাবগুদিগের কথার বিশাস করিয়া একা এলোকেশীর ভাায় কত এলোকেশী, বাঁধাকেশী, অম্রকেশী, ফুলকেশী, কচিকেশীর ভাগ্য প্রসন্ন হয় উহা কত জানাইব। ভোলা মহেশ্বর! তোমারই স্থানে তোমার চেলারূপ ধরিরা তোমারই ভক্তগণের উপর না জানি কত উপদ্রব করে তুমি গাঁজার দমে বিভোর হইয়া থাক। এই সকল অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত একবার ক্নপাদৃষ্টি কর প্রভূ!

ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় চুই শত বর্ষ পূর্বে আবুরায় ও বাবুরায় নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ চুইজন স্মপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন বৰ্দ্ধমানে ব্যবসা করিতে আসেন। এই ছই সহোদরে বঙ্গদেশের নানা স্থানে বস্তাদি বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কালক্রমে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমানের রাজারা এই চুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সম্ভ্রমে বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গলাদেশের সর্বপ্রধান। পাণ্ডিছ, বীর্ছ, দয়া, দক্ষিণ্য, দেশহিতৈষীতা, পরোপকারীতা প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহামুভব পুরুষ ও রমণীরত্ব এই বংশের মর্য্যালা বুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপচাঁদ রায় ও মহারাণী নারায়ণকুমারী এই তুইজন সর্ব্বপ্রধান। এই পুশ্যাত্মা সর্ব্বপ্রথমেই দেশীয় সভ্য ভারত গবর্ণর কর্ত্বক নির্মাচিত হয়েন। মহাতাপ বাহাতুরের ফীর্ত্তিপুঞ্জে মধ্যে গোলাপবাগ, মহাতাপ মনজিল নামে বিভালয়, দেলখোষ, ইংরাজি বিভালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, মতিঝিল, মাদ্রাশা প্রভৃতি এই কয়টীই প্রধান। ইহাঁর অমুমত্যামুসারে এবং প্রভৃতি ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বস্তবিধ হিন্দুশান্ত বঙ্গভাষায় অমুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয় এবং সাধারণে বিনামুল্যে বিতারিত হয়। সেই পুণ্যাম্মার অসংখ্যকীর্ত্তি ও বদান্ততার বিষয় কন্ত দিখিব।

তাঁহার মৃত্যুর পর আকৃতাপটাদ বাহাত্রের স্থার্ছারকালে পবলিক লাইরেরী, রাজকলেজ, অন্দর্জ, চানোশ্রম এবং বচসংখ্যক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার পর বিজয়টাদ পোস্থপুত্ররূপে গৃহীত হন। বর্ত্তমান মহারাজ বন্ধদেশের লেণ্টনাণ্ট গবরণর বাহাহুরের স্থযোগ্য সদস্ত লালা বনবিহারী কপুর রাম্ন বাহাহুর মহাশয়ের পুত্র ইনি দয়া দক্ষিণ্যাদিগুণে স্থশোভিত। গোসাইগ্রামে তাহার জন্ম হয়, তীয়দর্শী এবং রাজকার্য্যে স্থপটু, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অন্থরাগী এবং দরিদ্রের হঃথ মোচনে সদতই মুক্তহন্ত তাঁহার স্থভাব অতি নির্মাল মোট কথা এই বংশ ক্রমাম্বরে ধর্মে মতি রাথিয়া পুর্ব্বপুরুষগণের মান রক্ষা করিতেছেন।

## মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ।

- ১। রক্ত শুদ্ধ থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা করা উচিত, রক্ত মন্দ হইলে
  শরীরকে নষ্ট করে, সেইরূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল পালন না
  করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, যেরূপ রোগের উপর কুপথ্য
  করিলে রোগ বৃদ্ধি পায় সেইরূপ জ্ঞানত পাপ করিলে আত্মার বিনাশ
  হইয়া থাকে।
- ২। ঈশর—বাঁহার কার্য্য, স্বভাব এবং স্বরূপ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্বাশক্তিমান, নিরাকার, সর্বন্তপযুক্ত, জ্ঞানী, সর্বানন্দময়, গ্যায়কারী, দয়াল, বিনি জগতের স্বষ্টি, পালনকর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা এবং জীবগণকে আপন আপন পাপ ও পুণ্যের বিচার অমুযায়ী যথাযোগ্য ফলপ্রদান করেন, সেই সর্ব্ব-শক্তিমানকে ঈশ্বর বলে।
- ৩। মুক্তি— যে সকল কুৎসিত কর্মদ্বারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত কট হইতে পরিত্রাণ পা**ইবা ঈশ**রকে প্রাপ্ত হয় এবং সচ্চলে অবস্থান করিতে পারে তাহাকে মুক্তি বলে।

- ৪। আর ও জল রীতিমত ব্যবহার করিলে দেহে রক্ত হইয়া শরীরকে যেরূপ পৃষ্ট করে, মহাআদিগেয় উপদেশ সকল পালন করিতে পারিলে সেইরূপ আত্মা পুষ্ট হয়।
- ৫। সাধু পুরুষদিগের উপদেশ সকল হাদয়ন্বমপুর্বক পালন করা। উচিত। মহাত্মাদিগের রূপা ব্যতিত কেহ সিদ্ধ বা ধর্মপথ দর্শন করিতে পারে না।
- ৬। ভগবান রূপা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত নানা-প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তিনি যে সকল পবিত্র উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন করিলে পাপীগণ নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে।
- ৭। টাকা ব্যন্ন ছারা দেহরোগের প্রায়ন্চিত্ত হন্ন সত্য, কিন্তু পাপ-রোগের প্রায়ন্চিত্ত কিছুতেই হন্ন না। পাপরূপ রোগর একমাত্র মহৌষধ ভগবানের সাধনা।
- ৮। ফল, ফুল, মূল, দান, চন্দন, পুষ্প দিয়া পুঞ্জা করাকে সাধনা বলা যায় না, ভক্তিপুষ্পদ্বারা অর্জনা করিতে না পারিলে, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শ্রীচরণে স্থান পাওয়া যায় না।
- ন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাংসর্ঘ্য এই ষড় রিপু ও মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে ধর্মের পথ দেখা যায় না।
- > । ক্রোধ জীবদিগের প্রধান শক্ত, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মহস্থ না করিতে পারে এরপ চুন্ধর্ম দেখা যায় না, কিন্তু সেই ক্রোধ উপশম হইলে মনকে অস্তাপানলে দগ্ধ করিতে থাকে, অতএব ক্রোধে উত্তেজিত হইবার পূর্বে এই গর্ভ উপদেশটী শ্বরণ করিবেন।
- ১১। জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। সাধু, পাপী, মহাত্মা, ধনী, ছঃখী সকলকেই সময় হইলে দেহত্যাগ করিতে হইবে, মানবগণ ইহা অবগত হইয়াও কোন উপায় করিতে ইচ্ছা করে না।

- ১২। ধন-অহঙ্কারে মন্ত থাকিয়া চিরদিন এইরূপে কার্টিবে বিবেচনা করা ভ্রান্তিমাত্র, অতএব সময় থাকিতে পথ পরিষ্কার করা উচিত।
- ৪৩। কাহারও গলগ্রহ হইয়া বাস করিবে না। কু-লোকের মিট কথায় তুই হইয়া আপন কার্য্য ভুলিবে না। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী ব্যক্তির সাহায়্য গর্ব্ব করা উচিত নয়। প্রাণের কথা কথন কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিবে না, কারণ আজ যিনি স্মন্তদ, কালক্রমে সে ব্যক্তি পরম শক্র হইতে পারে।
- ১৪। স্ত্রীলোকের নিকট কথন শুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে না, কারণ তাহারা মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিশাপে গুপ্ত রাখিতে পারে না। যগুপি তাহারা একাস্ত জিদ করে, তাহা হইলে অপর কোন বাক্যে ভুলাইয়া রাখিবেন। এ বিষয় প্রমাণস্বরূপ পরে একটা গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।
- ১৫। বিপদ সময়ে অধীর হওয়া উচিত নয় কারণ বিপদ কথন একা আসে না। সেই বিপদ সময় অধীর হইলে জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সমস্তই নাশ করে। বিপদে শাস্ত, নির্য্যাতনে নীরব থাকিয়া ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তিস্থাপন করাই শ্রেয়, কিন্তু নানা ব্যক্তির নানাপ্রকার পরামর্শতে বিচলিত হইবেন না।
- ১৬। বিপদ বা হু:থ যতই হউক না কেন, যে ব্যক্তি ক্লতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল সহা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।
- ১৭। ভবিশ্বৎকে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও আগ্বাস দিবে না এবং কাহারও আশা, ভরসা ও বাসস্থানে বিদ্ব ঘটাইবে না।
- ১৮। ধনী ব্যক্তির বাটীতে দাসীগণ বেতনভুক্ত হইয়া দাসীত্ব স্বীকার করিয়া থাকে এবং প্রভুর শিশু-সন্তানদিগকে মাতার ক্যায় লালনপালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা উত্তমরূপে অবগত আছে যে ঐ সকল সন্তানদিগের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। মন্থ্যমাত্রেই সেইরূপ নিজেদের সন্তানদিগকে যত্ত্বের সহিত স্নেহের বশবর্জী হইয়া লালনপালন

করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগকে নিশ্চয় ভাবিতে হইবে বে, ঐ সকল সস্তান হইতে অস্তিম সময়ে তাহাদের কোন উপকার দর্শিবে না।

- ১৯। তুমি তোমার পিতা মাতাকে যেরপ ভব্তি করিবে, তোমার পুত্রেরাও তোমার সেইরপ শ্রদ্ধা করিবে, এইরপ নিশ্বর জানিবের্ম। যে সকল পুত্র, পিতা মাতাকে ভক্তি করে না, উহা তাহাদের কর্ম্মনল বলিয়া জানিতে হইবে।
- ২ । মন্ত্রম্য পরলোক গমন করিলে কে তাহাদের সহায় হয় এবং অন্তর্গামী হয় ? একমাত্র কর্মফলই তাহার অন্তগমন করিয়া থাকে। ধর্ম, ভার্য ও কাম এই তিনটি জীবের ফলস্বরূপ, অতএব ধর্মান্ত্রসারে ঐ সমুদরের অন্তর্গান করা মন্ত্রমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।
- ২১। বৃতদেহ চক্ষের অপোচর হইয়া ভশ্মিভূত হইলে ধর্ম কিরূপে তাহার অমুষ্ঠান করে, এ বিষয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, মন, বৃদ্ধি ও আত্মা এই সকল, প্রাণীর ধর্মাধর্মের সাক্ষীস্বরূপ কিন্ত ধর্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অমুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনর্বায় শরীর পরিগ্রহ করিলে, তথন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনর্বার উহার শুভাশুভ কর্ম সকল বিচার করিয়া থাকেন।
- ২২। জল ও চুগ্ধ এক পাত্রে রাখিলে উভরে মিশ্রিত হর, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যার, সেইরূপ সংসারে নানাপ্রকার লোকের সহবাসে মানবের মনকে ধর্মভাব বিনাশ করে, তখন সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব-বিশ্বাস, উৎসাহ কিছুই জানিতে পারে না। জল ও চুগ্ধ একত্রে মিশ্রিত হয় সত্য কিন্তু চুগ্ধকে মাখন করিতে পারিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা যায়; সেইরূপ শ্রীহরিকে একবার হাদয়ক্ষম করিতে পারিলে শতবদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও তাহার মনকে নষ্ঠ করিতে পারে না।
  - २७। जन नातात्रभवत्रभ, श्वित्र जानिए छोटे! मुक्न श्वानित्र कन

পান করাও উচিত নয়। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিরাজিত কিন্তু সর্বত্যেই তাঁহার দর্শনে সমান ফল পাওয়া যায় না, যেরপ সকল জীবের মধ্যেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, ব্যাছের মধ্যেও তিনি অবস্থিতি করেন, কিন্তু ব্যাছের সন্মুথে যাওয়া উচিত নয়। সেইরপ কু-লোকের মধ্যেও নারায়ণ আছেন কিন্তু উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবেদ্ধ।

- ২৪। স্প্রীংএর শয়ার শরন করিলে শয়া কুঞ্চিত হয় এবং উহা ত্যাগ করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারী ব্যক্তির মনও যতক্ষণ ধর্ম বিষয় আলোচনা করেন, ততক্ষণ ধর্মভাব বৃদ্ধি পার, আবার মারা-সংসারে লিপ্ত হইলেই অন্ত ভাব আসিয়া থাকে, অতএব মনকে ধর্মপথে রাথিবার চেষ্টা করিবেন।
- ২৫। অসতী স্ত্রীলোক স্বামী, পুত্র, কক্সা প্রভৃতি পরিবারবর্মের মধ্যে বাস করিয়া নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন সদা সর্বাদা উপপতির উপর আরুষ্ট রাথে, মহুদ্মগণও যম্মপি সেইরূপ সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও ভগবানের প্রতি মন আরুষ্ট করিতে প্লারে তাহা হইলে নিশ্চই সে স্থথ সচ্ছনের থাকিতে পারে।
- ২৬। সংসার কাহাক বলে ইহা সকলে জানিয়াও জানিতে চাহেন না, জগবান মায়ারূপ সংসারে মানবদিগকে পরীক্ষার নিমিত্ব পাঠাইয়া থাকেন অর্থাৎ সংসার স্বান্টিকর্তার লীলাস্থান। এই ক্ষেত্রে তিনি নানা তাবে নানাদিকে নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলা করিতেছেন। মা যেরূপ শিশুসস্তানের করে স্থন্দর থেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাথেন ভগবানও সেইরূপ সংসারী মানবগণকে নানাপ্রকার স্থ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া ভুলাইয়া রাথিয়াছেন। কিন্তু সেই শিশু যথন থেলনা পরিত্যাগ করিয়া মা, মা বলিয়া চিৎকার করে, মাতা সেই চিৎকারে কিছুতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া স্লেহ-সহকারে সস্তানের নিকট আসিয়া থাকেন। মানবগণ যদি স্থ্য-বন্ধ ত্যাগ করিয়া শিশুদিগের স্থায় সরল প্রাণ্ডে ঈশ্বরকে ডাকেন,

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইতে পারেন। ধৈর্যাধারণপূর্ব্বক সেই পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিলে, যথাসময়ে তিনি
নিশ্চয়ই রূপা করিবেন।

## কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর প্রকাশিত হইল।

- প্র। তীর্থ কাহাকে বলে ?
- উ। জিতেন্দ্রিয় হইতে যে সকল উত্তম কর্মদ্বারা জীবগণ চু:থসাগর হইতে ঈর্মব্যোপাসনা, ধর্মাস্কুটান করিয়া উত্তার হন, সেই সকল কর্মকে তীর্থ বলে।
  - প্র। প্রীমান কে १
  - 🗷। मकन विषया मुख्छे दय (य।
  - প্র। মূর্থ কে ?
  - উ। হিতাহিত বিবেচনা করে না যে।
  - প্র। অমুখী কে?
  - উ। পরাধীন বা ঋণগ্রন্থ যে।
  - প্র। সুধীকে?
  - উ। অঋণী, অপ্রবাসী যে।
  - প্র। উপকারী কে १
  - উ। যথার্থবাদী ও অসময়ে দয়া করে যে।
  - প্র। অপকারী কে ?
  - छ। চाउँकात्र (य।
  - প্র। হুংখী কে?
  - উ। বিষয়ামুরক্ত যে।
  - ed । अश्मिरिया अना तक 9

- উ। পরোপকারী ও ধার্মিক যে।
- প্র। শক্ত কে?
- উ। আপনার ইন্দ্রিয় সকল এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব সকল।
- প্র। মৃত্যু কাহাকে বলে ?
- উ। আপনার অকীর্ত্তিকে মৃত্যু বলে।
- প্র। কর্ণহীন কে?
- উ। উপদেশ বাক্য না শুনে যে।
- প্র। বন্ধু কে?
- ন্ত । বিপদে সহায় যে।
  - প্র। অন্ধ অপেকা অন্ধ কে?
  - উ। মদনাতুর যে।
  - थ। वीत श्रेटि वीत (क ?
  - উ। কাম বানে বঞ্চিত যে।
  - প্র। শ্রেষ্ঠ অলকার কি ?
  - উ। সংস্থভাব।
  - প্র। কোন কোন ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না ?
- ে উ! মূর্য, পাপী, নীচ স্বভাব ও ধলস্বভাবদিগের সহিত কথন বাস করিবে না।
  - প্র। মিত্র হইয়াও শত্রু কে?
  - 🕲। পুত্র পদ্মিবারাদি।
  - প্র। বিহ্যতের স্থায় চঞ্চল কি?
  - छ। ४न, जीवन ७ योवन।
  - প্র। কি ত্যাগ করিলে স্থবী হইতে পারা যার?
  - উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে অধী হইতে পারা যার।

- প্র। অহর্নিস কি চিস্তা করিবে ?
- উ। আত্মোন্নতি চেষ্টা করিবে।
- প্র। চোরাবান কাহাকে বলে ?
- উ খল ব্যক্তির মনের ভাবকে বলে।
- প্র। সর্বদা অন্ধকার কোথায় ?
- छ। मृत्थंत्र शमत्र मत्था।
- প্র। বিশ্বাস কাহাকে বলে ?
- উ। ধাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রম্মুক্ত, তাহাকেই বিশ্বাস বলে।
- প্র। উপাসনা কাহাকে বলে ?
- উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে আত্মাকে মনোনিবেশ করা যায় তাহাকেই উপাসনা বলে।
  - প্র। পরলোক কাহাকে বলে ?
- উ। যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পুনজন্মে মুক্তি পাইয়া পরম স্বথ পাওয়া যায়।
  - প্র। অপর লোক কাহাকে বলে ?
- উ। যাহাতে হু:খভোগ হয় এবং পরলোকের অন্তর্গণ ফল প্রদান করে তাহাকেই অপর লোক বলে।
  - প্র। মরিলে মারুষ ক্রন্দন করে কেন?
  - উ। জন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলিয়া।
  - थ। जग्र काशक राम ?
- উ! যাহার থারা প্রাণী দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিল। কর্ম করিতে পারে তাহাকেই জন্ম বলে।
  - প্র। গুরের উৎপত্তি কিরুপে হয়?
  - উ। বায়ু আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল

ভোজন দারা পরিতৃপ্ত হইলে রেড উৎপদ্ম হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ডের সঞ্চার হইয়া থাকে।

- প্র। জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক স্থথ হুঃথ ভোগ করিয়া থাকে ?
- উ। জীবাত্মা স্বীয় কর্মপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ত্তকোষে প্রবেশপূর্বক যথাকালে ইহলোক সমাগত ও পরলোক গত হয়, এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্মপ্রভাবে বারম্বার সংসার চক্র পরিভ্রমণ করিয়া যমদ্তদিগের প্রহার ও বিবধ যন্ত্রণা সহু করিয়া থাকে তৎপরে সকল প্রাণীকই জন্মাবধি স্বীয় ধর্মাধর্মের ফলভোগ করিতে হয়।
- প্র ৷ পরস্ত্রী সহবাদে রত থাকিয়া স্থভোগ অফুভব করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয় ?
- উ। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাকিলে পিতৃপুরুষগণ প্রাদ্ধকালে তাহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে অনস্ত যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা নারীতে অন্তরাগ ও পরস্ত্রীকে মন মধ্যে স্থান দান এবং ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ বলিয়া জানিবেন।
  - প্র। ব্যাভিচার কাহাকে বলে?
- উ। স্বীয় পত্নী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, ঋতুকালে বীর্য্যদান এবং অত্যস্ত বীর্য্যনাশ, যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ এই সকল কার্য্যকেই ব্যাভিচার বলে।
  - প্র। গুরু কাহাকে বলে?
- উ। জন্মদান দিয়া ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়া পিতাকে গুরু বলে আর যে ব্যক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দুরীভূত করেন তাঁহাকেই গুরু বলে
  - প্র। অতিথি কাহাকে বলে?

- উ। যে ব্যক্তির গমনাগমনের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই, যে মহাক্সা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রশ্ন উত্তর করেন এবং সকলকে উৎসাহ ও সৎ উপদেশ দান করিয়া থাকেন তাহাকেই অতিথি বলে।
  - প্র। জাতি কাহাকে বলে?
- উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত ঈশ্বরক্ত যাহা বর্তমান থাকে এবং অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাদ করিয়া এক ধর্ম অবলম্বনপূর্বক জাতি শব্দার্থে গহী হয় উহাকেই জাতি বলে।
  - প্র। কর্ত্তা কাহাকে বলে ?
- উ। যিনি স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করেন এবং যাবতীর কন্ম যাহার অধীন, সেই ব্যক্তিকেই কন্তা বলে।
  - প্র। মহুষ্য কাহাকে বলে ?
- উ। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যিনি সকল কার্য্য করেন তাহাকেই মন্তব্য বলে।
  - প্র । ধর্ম কাহাকে বলে ?
- উ। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, পক্ষপাত শৃষ্ঠা, লেহা ও সর্ব্ব আত্মার মঙ্গল সাধন করা, যাহা প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত, তাহাকেই ধর্ম বলে।
  - প্র অধর্ম কাহাকে বলে ?
- উ। ঈশ্বর আজ্ঞা অগ্রাহ্ম করিয়া পক্ষপাত সহিত অন্তায় ও দোব আশ্রয় লয় ও যাহা সাধু ব্যক্তির পরিত্যক্ত তাহাকেই অধর্ম বলে।
  - প্র। পূজা কাহাকে বলে?
  - ্ উ। যিনি জ্ঞান, ধর্মাদিযুক্ত, তাঁহার যথাযোগ্য অর্চনাকে পূজা বলে।
    - প্র। সংও কুসঙ্গ কিরূপ ?
- উ। যাহার দারা প্রাণী সকল মন্দ কর্মে রত হয় তাহাকে কুসঙ্গ, আর যাহার দারা মিথ্যাবাদে সত্যের লাভ হয়, তাহাকে সৎসঙ্গ বলে।
  - প্র। পুণ্য কাহাকে বলে ?

- উ। বিছা, বৃদ্ধি ও শুভগুণের দান এবং সত্য ব্যহারের অমুষ্ঠান-স্বরূপকে পুণ্য কহে।
  - প্র। পাপ কাহাকে বলে ?
  - উ। মিথ্যাভাষণাদি কর্দ্মকে পাপ বলে।
  - প্র। মরণ কাহাকে বলে ?
- উ। যে দেহ আশ্রম করিয়া প্রাণীসকল কর্ম করেন, সময়ে সেই দেহের সহিত জীবের বিয়োগকে মরণ বলে।
  - थ। यर्ग काहादक वतन ?
  - ে উ। প্রাণীর অত্যন্ত স্থপ্তব্য প্রাপ্তির নাম স্বর্গ।
    - প্র। নরক কাহাকে বলে ?
    - উ। প্রাণীর অত্যন্ত হু:থ প্রাপ্তির নাম নরক।
    - প্র। সংপুরুষ কাহাকে বলে ?
    - উ। দর্বনদলকারী, সত্যে রক্ত ও ধর্মান্মাকে সংপুরুষ বলে।
- ১। স্ত্রীজাতি গৃহের অলম্বার স্বরূপ ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী। গৃহে স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ সংসারী হইতে পারেন না বা গৃহ শোভা পায় না। এমন কি মানবগণ পিগুপ্রাপ্তির আশায় যে পুত্র কামনা করিয়া থাকেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে কিরুপে সেই পুত্র উৎপাদন হইবে? যে জাতির এতগুলি গুণ বর্ত্তমান আছে, সংসারী মানবদিগের তাহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন সময় "কামিনী ও কাঞ্চন" এই হুইই পরিত্যাগ না করিলে পুরুষ ক্ষমনই স্থবী হইতে পারিবেন না।
- ই। কুরুপাওবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাবীর কণ মহার্থী অর্জুনের বাণে নিহত হইলে পর, পাঙুমহিষী কুল্কীদেবী যুধিষ্টিরকে স্লেহ-

প্রযুক্ত কর্ণের অস্ত্যান্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অন্থরোধ করেন এবং এই মহাবীর কর্ণই যে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর উহা প্রকাশ করেন। ধর্মায়া যুধিন্তির জননীর নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে সেই মর্ম্মভেদী বাক্যে অধৈর্য হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিলেন এবং কুদ্ধমনে অভিমানপূর্বক স্ত্রীজাতিকে এই বলিয়া অভিসম্পাদ প্রদান করিলেন যে, "যদি আমার ধর্ম্মে মন্তি থাকে, যদি দেবদিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও জননীর শ্রীচরণে অকপট ভক্তি থাকে তাহা হইলে আজ হইতে আমার মর্মভেদী মনস্তাপের জম্ম কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না"। বিষয় গোপন রাখিতে সমর্থ হন না। যছপি কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিতে সমর্থ হন না। যছপি কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় জানিবার জন্ম কোন পুরুষের নিকট জেদ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্থ প্রকার উপমা দিয়া তাহাকে সম্বন্ধ করিবেন, এ বিষয়ে একটা প্রাচীন উপাধ্যান প্রকাশিত হইল।

সোনপুরের অন্তর্গত কেশলা গ্রামে উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি রাজ সরকারে সভাপগুতের পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় বৃদ্ধিবলে অভুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর হইয়াছিলেন কিন্তু মানবগণ সকল বিষয়ে সকল সময়ে স্থাী হইতে পান না, তাঁহাকে এক মূর্থ পুত্রের নিমিক্ত সদত অম্বতাপ করিতে হইত।

একদা ঐ মূর্থ পুত্র নিমন্ত্রিত হইর। খণ্ডরালয়ে গমন করিতে করিতে গথিমধ্যে এক নির্জ্ঞন স্থানে বিধাতাপুরুষকে বালি মাপ করিতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সামান্ত মহন্য জ্ঞান করিয়া তথায় গমনপূর্বক জিঞ্জাসা করিলেন, বাপু হে! এই জনশৃদ্য নির্জ্ঞন স্থানে তুমি কি নিমিত্ত একাকী বালি মাপ করিতেছ ? তহুভারে তিনি বলিলেন, আমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীয় আহার মাপ করিতেছি অর্থাৎ যাহার আমি এই বালি মাপ না করিব সে দিবস তাহাকে উপবাস থাকিতে হইবে। নির্কোধ ব্রাহ্মণ

বিধাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, বছ দিবদ পর নিমন্ত্রিত হইয়া আমি শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছি, (এই বালি মাপের বিষয় আমায় পরীক্ষা করিতে হইবে) এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, বোধ হয় আপনি আমারও আহার মাপ করিবেন ? অন্থ আমার ইচ্ছান্তুদারে আমার জন্ম বালি মাপ করিবেন না। বিধাতা তাহাই হইবে বলিয়া ঈষৎহাস্থ করিলেন।

অনস্তর ব্রাহ্মণ যথাসময়ে খণ্ডরালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যত্নে সস্তুষ্ট হইলেন, কিছুক্ষণ পরে অন্ধ প্রস্তুত হইলে তাহাকে আহ্বান করা হইল, কর্মস্থত্র ও বিধাতার আজ্ঞায় তথায় উপস্থিত হইয়া স্থযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, বহুদিবস পর এই ব্রাহ্মণ কুটুম্বদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন ও পথিমধ্যে বালি মাপের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ঠিক্ সেই সমন্ত তাহার খশ্রুঠাকুরাণীকে অন্ধণাত্র হন্তে উপস্থিত দেখিয়া বালির মাপ সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবেচনা করিয়া হাস্ত করিলেন, তদ্দর্শনে তাহার খ্যালক তাহার মাতাঠাকুরাণীকে উপহাস করিল মনে ভাবিয়া ভ্রমীপতির গণ্ডদেশে এক বক্তমুদ্ধীঘাত করিলেন, তথন সকলেই হুঃথিত হইয়া ব্রাহ্মণকে বারম্বার আহার করিতে অন্ধরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সন্মত করিতে পারিলেন না, কর্মস্থত্র এইরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তথন ব্রাহ্মণ বালির মাপের বিষয় প্রকাশ করিয়া নিজেকে নির্দ্ধোধী প্রমাণ করিলেন এবং আপন দোষে এই-রূপ সজ্বটনের জন্ত অন্ধতাপ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর পণ্ডিত উমাচরণ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার একমাত্র এই পুত্রই অতুল ঐশ্বর্যোর অধীশ্বর হইলেন। তিনি স্বীয় হীন বৃদ্ধির দোষে কুসংসর্গ ও চাটুকারদিগের সহিত মিলিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট করিলেন। হায়, সময়ের কি বিচিত্র গতি! ঘিনি চাটুকার বন্ধান্তিরে আহ্বানে মৃহর্ত্তমাত্র বাটীতে অবস্থান করিবার সময় পাইতেন না, এক্ষণে হুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া সেই সকল প্রাণের বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিল, এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি আন্তরিক হুঃখিত হইলেন, কেননা যে সকল বন্ধুর হুঃখে কাতর হইয়া তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অকাতরে কত শত মুদ্রা ব্যয় করিতে কুঞ্জিত হন নাই এক্ষণে তাহাদের নিকট সামান্ত অর্থেরও প্রত্যাশা করিতে পারিলেন না।

সময় কথন কাহারও সমভাবে যায় না, স্থথের পর ছু:থ, আর ছু:থের পর সুথ, এইরপই হইয়া থাকে। বহু পূণ্যবলে মানব-জন্ম সম্পন্ন হয়, এইরপ বিবেচনা করিতে হইবে, সেই সময় মধ্যে একবার মাত্র স্থসময় উপস্থিত হইবে, যে ব্যক্তি তথন বিবেচনা করিয়া সেই "সময়ের" সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বৃদ্ধিমান ও স্থথে থাকিতে পারেন। যেরূপ দোষ গুণ ব্যতিত কোন মহায়কে দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বহু মন্দ স্বভাব দোষে দোষী হইলেও তাহার মধ্যে একটা না একটা মহৎ গুণ থাকে। আর যিনি সর্বপ্রণে শোভিত তাহারও একটা দোষ পরিলিকত হয়। যাহা হউক এই ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃদ্ধির দোষে সমস্ত সম্পত্তি নই করিয়া এক্ষণে উদারান্নের নিমিত্ত অতি ছু:থে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি অনাহারে অতি কটে অবস্থান করিতেছেন এবং আপন অদৃষ্টের বিষয় চিস্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী আপন অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া বিনীতভাবে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভূ! আমার পিতা আপনাদের অতুল ঐশ্বর্যা দেখিয়া আমায় কোনরপ হৃঃথ পাইতে হইবে না স্থির করিয়া আপনার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইয়া আজ আমাদিগকে এক মৃষ্টি অয়ের নিমিত্ত কাতর হইতে হইল। পূর্ব জন্মে না জানি কতই পাপ করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত ইইজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে"। এইরপ নানাপ্রকার কাতর উক্তিতে ব্রাহ্মণক্তে কাতর করাইল; তথন তিনি তাহার

পূর্ব-মধাবন্থা একবার শরণ করিলেন ও আন্তরিক হুংথে হ্বদয় পাষাগবৎ করিয়া অতি কটে আপন হুংখ গোপন রাথিয়া মৌথিক নানাপ্রকার মিট বাক্যে রাহ্মণীকে শ্রীবৎস ও পূণ্যশ্লোক নল রাজার হুংখাবন্থা প্রকাশ করিয়া হুংখ লাঘব করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু কিছুতেই রুতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষ নানা চিন্তার পর তাহার পিতৃ উপদেশ শরণ হইল। একলা তিনি পিতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, "যথন অতিশয় হুংখ অম্বত্তব করিবে, তথন নিশ্চয় জানিবে যে, মুখ আগত প্রায়। আর যথন অতিশয় মুখভোগ করিবে, তথন স্থির বৃথিবে যে হুংখ আসয় প্রোয়। রাহ্মণ পিতৃদেবের সেই উপদেশ বাক্য শ্রয়ণ করিয়া পূর্ব্বাবন্থা চিন্তা করিলেন ও অতিশয় হুংখিত হইলেন, কেননা পূর্ব্বে স্থখভোগ করিয়াছেন স্বতরাং এক্ষণে হুংখ ভোগ করিতেই হইবে। রাহ্মণ পত্নীর সেই কাতর উক্তিতে নিক্ষপায় বিবেচনা করিয়া অবশেষ বনবাস করিতে মনস্থ করিলেন।

পর্যদিন প্রত্যুবে মথাযুক্ত ব্যাহম্পর্ণ তিথিতে তিনি পরীর নিকট মনে মনে জন্মের মত বিদার গ্রহণপূর্কক বলিলেন, প্রিরে! আমার নিকট আসিয়া অবধি "মুখ" কিরপ তাহা তুমি অমুভব করিতে পাইলে না, তজ্জন্য আমি আন্তরিক হুংথিত, একণে তোমার স্থখী করিবার জন্ম প্রস্তুত হুইমাছি। অন্তই আমি কোলক রাজহারে উপস্থিত হুইব, অবগত হুইলাম রাজা যক্ত-আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বয়নে পুত্র লাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায়, অকাতরে রাহ্মণ ও অতিখিদিগকে ধন বিতরণ করিতেছেন। তংশ্রবণে রাহ্মণী সেই অক্তভ দিনের তিথি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিলে, রাহ্মণ স্বহাস্থ বদনে উত্তর করিলেন, "আমি নিজে অঘা, স্মৃতরাং আমার পক্ষে মঘাই প্রণম্ভ"। কিন্তু পাথের ধরচের নিমিত্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন, অতএব সাধ্যমত তোমায় সে বিবরে সাহায্য করিতে হুইবে। অবলা সরলহুদয়া নারী স্বামীর চাতুরী অবগত না হুইলা লোভের বণবর্ত্তিনী হুইলেন এবং

অতি কটে পাঁচটা পয়সা সংগ্রহপূর্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তিনিও উহা হস্তগত করিয়া পত্নীর পরিণাম চিস্তা না করিয়া "চুর্গা" নাম উচ্চারণ পূর্বক যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ হুঃথে সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্বক অতি কঠে কিয়দ্যুর গমন করিলে, এক দীর্ঘাকায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভে আহলাদিত হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বিনয় বচনে তিনি কোথায় গমন করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা সন্ন্যাস্থর্ম অবসম্বন করিয়াছেন এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল নানাপ্রকার বাক্যা-লাপের পর ব্রাহ্মণ সন্মাসীকে গুরুপদে মাক্ত করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমি সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি অত্যন্ত মনকন্তে আছি, অতএব অমুগ্রহপূর্বক এরূপ একটা উপদেশ দান করুন যদারা আমার হুঃথ লাবব হয়। ব্রাহ্মণের কাতর মিনতিতে সম্ভষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার নিকট উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উপদেশের নিমিত্ত একটা পয়সা দান করিতে হইবে। প্রাহ্মণ গৃহিণীর পরিণাম চিম্ভা করিয়া এত কাতর হইয়াছিলেন যে, বিনা আপদ্ভিতে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা পয়সা প্রদান করিলেন। সম্লাসী তথন প্রথম উপদেশ এইরূপ প্রদান করিলেন যে, "ঘব যেসা তব তেসা রও"। ব্রাহ্মণ পুনর্কার অমুরোধ করিলেন, তিনিও পূর্কের ক্রায় পরসা যাচিঞা করিলেন। দ্বিতীয় পয়সায় তিনি এইরূপ উপদেশ শিক্ষা করিলেন। "যব কুছ চিজ্স ফেকোগে আচ্ছি কর্কে দেখকে তব ফেকিও।" তৃতীয় বারে অবগত হইলেন যে, "জেনানাকো পাস কভি গোপন বাত মাৎ বলিন্নে"। এইরূপে বারম্বার পরসা দিয়া মনোমত একটীও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন না. তথাপি পুনর্বার পদ্ধসা প্রদানে গুরুজীকে আর একটা ভাল উপদেশের নিমিন্ত অমুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী কির্থকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রাজাকে। পাস কভি ঝুঠা বাত মাৎ বলিরে"। এবার সন্মাসীকে নিন্তম দেখিরা লোপ হইল, অথচ ইচ্ছামুক্সপ একটীও উপদেশ না পাইয়া হু:থে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

অপরাহ্নকালে তিনি ক্ষধায় কাতর হইয়া অবশিষ্ট পয়সাটীতে সামান্তরূপ জলযোগ করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলেন এবং নিকটস্থ একটা সরোবরে এক স্মর্ব পক্ষযুক্ত বিহঙ্গকে অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যশুপি আমি এই স্বর্ণ পক্ষযুক্ত বিহন্ধমটি আয়ত্ব করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাকে বিক্রন্ত করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব সন্দেহ নাই, এইরূপ স্থির করিয়া অতিকট্টে দেই পক্ষীটি আয়ত্ব করিলে পর. বিহঙ্গম জিজ্ঞাসা করিল, হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি নিমিত্ত হিতাহিত জ্ঞানশৃত্য হইয়া অধর্মাশ্রয়পূর্বক আমার প্রাণনাশে অগ্রসর হইতেছ ? স্থির জানিও যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করেন তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হয়। তুমি যাহাদের সম্ভষ্ট রাখিবার জন্ম অধর্ম করিবে, তাহারা কি তোমার পাপের ফলভোগ করিবে 

থ একদা আমি তোমারই নিকট তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে পুণালোক নল রাজার উপাখ্যান বলিতে শুনিয়াছিলাম, সেই পুণাাত্মার চরিত্রে প্রতিপদে ধর্মাশ্রয় অবগত হন নাই কি ? পক্ষীর মুথে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, পক্ষীবর! বলদেখি আমি কিরপে অধন্ম করিতেছি ? কুধায় কাতর হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপুর্বক অর্থলোভে তোমায় আয়ত্ব করিয়াছি, ইহাতে যছপি ज्यस्य रम, जीहा रहेल ब्राष्ट्राश्वरतत्रा मुगम्राह्म विनामारिय य नकन मुग वंध करत्रन, তोशंख कि छाँशामत्र अधर्भ हुए ना ? उठ्ठखरत शक्ती विनन, "রাজারা আমোদপ্রিয় হইয়া মুগয়া করেন, আর তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমার জীবন নাশে উন্নত হইয়াছ অতএব রাজাদের মুগয়ার সহিত তোমার তুলনা হয় না। হে ব্রাহ্মণ! ধর্মে মতি রাখিও"। সম্প্রতি তুমি গুরুর নিকট যে চারিটী উপদেশ লাভ করিয়াছ, উহা হাদয়কমপূর্বক পালন করিতে চেষ্টা করিবে তাহা হইলে নিশ্চই অচিরে স্থাী হইতে পারিবে। বিহন্ধমরূপী ধর্ম এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ পক্ষীর কথামত গুরুর উপদেশগুলি হাদয়কম করিতে করিতে ক্রুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রাম্য বালকগণ তাহাকে পাগল জ্ঞানে নানাপ্রকার কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল, তথন তিনি সন্নাসী প্রদত্ত প্রথম উপদেশটি স্মরণ কবিলেন, "যব যেসা তক তেসা রও"। এবং এই শ্লোকের প্রতি অক্ষরের মর্ম্ম অমুভব করিয়া বালকদিগকে কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া বরং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং আবশ্রক মত কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। এই ঘটনা হইতে সকলকে বুঝিতে হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সময় মহুশ্যের বৃদ্ধিরও পরিবর্ত্তন ইইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে পর একদা একটা অপরিচিত লোক গ্রামমধ্য পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দৈবাৎ পদস্থালিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তথন গ্রামবাসীরা রাজদণ্ড ভয়ে সকলে মিলিত হইয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, এই মৃত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় পতিত থাকিলে নিশ্চয় আমাদের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ব্যক্তি কোন জাতি ইহা আমাদের অক্সাত, আমরা কিরুপে ইহাকে স্পর্ণ করিব ? এইরূপ নানা তর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, ঐ পাগলা ব্রাহ্মণকে অর্থলোভে বণীভূত করিয়া তাহারই দ্বারা মৃতদেহ নদীগর্ভে নিপাতিত করিতে হইবে। লীলাময়ের ইচ্ছান্ন কর্মস্থত <del>বাদ্ধণের সহান্</del>ন হইলেন এবং তাহার হুঃথ মোচন করিবার জন্ম যথাসম**রে সেই মৃতদেহের** নিকট ধাববান করাইলেন। গ্রামবাসীরা পাগলাকে দেখিতে পাইয়া আহলাদিত মনে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং অর্থলোডে বশীভূত করিয়া তাহাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া লইলেন।

সময় গুণে ব্রাহ্মণের বিতীয় উপদেশ স্মরণ হইল, "যব কুছ চিঞ্ ফেকোগে আচ্ছি কর্কে দেখ্কে তব ফেকিও"। তথন তিনি গুরুর উপদেশ মত মৃত ব্যক্তির আপাদ-মন্তক পরীকা করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ মৃত ব্যক্তির কটিদেশে একটা থলির (গেঁজের) মধ্যে অনেকগুলি সোনার মোহর বিভামান রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া মোহরগুলি হন্তগত করিলেন, কিন্তু বছদিবস পর এতগুলি মোহর এই নিঃসহার অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া কোথার রাখিবেন, এই চিন্তার তাহাকে কাতর হইতে হইল অবশেষ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিছুদিন পর শ্রীমতী কমলাদেবীর ক্বপার ত্রাহ্মণ একথানি মুদির দোকান করিতে সকল করিলেন এবং তুই একথানি মোহর ক্রমান্বরে বিক্রন্থ করিয়া ইচ্ছামত আপন দোকান খানির উন্নতি সাধন করিলেন। অল্প্রন্থির মধ্যে ত্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া গ্রামবাসীরা আশ্রের্য বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিরুপে পাগলা এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, উহা জানিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কমলাদেবীর ক্রপার ত্রাহ্মণের বৃদ্ধির নিকট সকলকেই পরান্ত হইতে হইল; অবশেষ গ্রামবাসীরা তাহার পত্নীর নিকট সন্ধান পাইবেন, এই আশায় ত্রাহ্মণীকে তথার আনায়নপূর্বক স্থথে বসবাস করিতে উপদেশ দিলেন।

বান্ধণ গ্রামবাসীদের আন্তরিক ভাব অবগত না হইয়া তাহাদের উপদেশ মত্ত ব্রাহ্মণীকে আনয়নপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা পাগলের উন্নতি অবস্থা জানিবার জন্ম এত উৎকণ্টিত হইয়াছিলেন যে প্রত্যাহ তাহা-দের আপন আপন পত্নীদিগের ধারা ব্রাহ্মণীর নিকট সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, স্মৃতরাং তাহাদিগের নিকট সময় চাহিয়া লজ্জিত হইলেন এবং দেই রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের নিকট উন্নতি অবস্থায় বিষয় জানিবার জন্ম কেদ্ করিতে লাগিলেন। কমলার রূপায় এক্ষণে সেই মূর্থ ব্রাহ্মণের বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি পদ্মীর মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন এবং গুরুজীর তৃতীয় উপদেশটি চিস্তা করিলেন। ব্রাহ্মণকে নিত্তর দেখিয়া ব্যাহ্মণী বার্ম্বার অস্করোধ

কবিতে লাগিলেন তখন তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন কবিয়া ভাহাকে সঙ্কই করিবার নিমিত্ত বলিলেন, দেখ প্রিয়ে! আমি নানা কার্য্যে ব্যক্ত থাকায় তোমার বলিতে বিশ্বরণ হইয়াছিলাম তজ্জক তুমি হুঃখিত হইও না, এইরূপ প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পথি-মধ্যে পরসাগুলির সাহায্যে জঠরানল নির্ভি করিলাম প্রদিবস কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনাহারে তঃথিত মনে নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে সম্বন্ধ করিলাম দৈবক্রমে সেই দিন ভীম একাদশী তিথি থাকার অভাবে আমি নির্জ্জনা উপবাস করিলাম এবং মনহু:থে তোমার মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই পথের প্রান্তভাগে নদীতীরে আকন্দ বুক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবার মানসে আকন্দের ত্ত্ম (আটা) চক্ষে নিক্ষেপ করিয়া অন্তিম সময় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী শ্রীমধুস্থদনের শ্রীচরণে আমার চুঃথ জানাইয়া তাঁহার সেই রাঙ্গাচরণ ধ্যান করিতে করিতে নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিলাম, কিন্তু রুপাময়ের রূপায় ঐ তিথি নক্ষত্রের মাহত্ম্যে আমি অন্ধের পরিবর্ত্তে দিব্য চকু প্রাপ্ত হইলাম এবং নদীগর্ভে যাবতীয় মণি মুক্তা সকল দেখিতে পাইয়া সাধ্যমত সংগ্রহ করিলাম, ঐ সকল মপিমুক্তা বিক্রম্ম করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জন হইয়া-ছিল তথারা এই দোকান করিয়াছি। আমার অন্ধুরোধ, ভূমি এই গোপনীয় বিষয় কথন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, তাহা হইলে আমাদের বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি নিদ্রাস্থ অমুভব করিতে লাগিলেন। পরদিবস তাহার সঙ্গিণীরা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলে অবোধ ব্রাহ্মণী সরলচিত্রে তাহাদের নিকট এই গুপ্ত রহস্ত প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণীর উপদেশমত ভীমএকাদশী ভিথিতে নির্জ্জনা উপ-বাস করিয়া রত্ন লোভে আকন্দ আটা চক্ষে লেপনপূর্বক নদীগর্ভে আশ্রয় লইবামাত্র আকন্দের দুগ্ধ জল সংযোগে সকলেই অন্ধ হইলেন এবং অতি কঠে তীরে উর্ত্তীর্ণ হইরা ব্রাহ্মণের চাতুরী অবগত হইলেন, তথন তাহারা সকলে কোধান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিফল দিবার নিমিন্ত পরামর্শ করিয়া রাজ্বারে বিচার প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ রাজ আহ্বানে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং হুজুরে হাজির হইয়া সয়্যাসীর চতুর্থ উপদেশ মত রাজসমীপে করজোড়ে আভোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। রাজা সরলহাদয় ব্রাহ্মণের বাক্যে সন্তই হইয়া সহস্র মূলা পারিতোমিক প্রদান করিলেন। তথন এই ব্রাহ্মণ গুরুদদেবের উপদেশ বাক্যে সন্তই হইয়া মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং আপন দোকান বিক্রেম্ব করিয়া ব্রাহ্মণীসহ স্বদেশ যাত্রা করিয়া প্রথমছেন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

## মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র ও লগ্ন ফল।

সংসারী ব্যক্তি সম্ভান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শুভাশুভ ফল জানিবার নিমিত্ত লগ্ন, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুষ্টির ফল, সকল ব্যক্তি আচার্য্যের সাহায্য ব্যতীত জানিতে পারেন না, এই নিমিত্ত সাধারণের স্মবিধার নিমিত্ত যে তিথিতে, যে বারে, যে মাসে ও যে লগ্নে জন্মাইলে সন্তান যেরূপ ফলভোগী হয় উহা সজ্জেপে প্রকাশিত হইল।

#### भाग कल।

বৈশাথ মাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে—স্থলীল, বুদ্ধিমান্, ধর্মজ্ঞ বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত ও সর্বাজন প্রিন্ন হয়।

জ্যৈষ্ঠনাদে—স্মচত্র, প্রবাসী, শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষমাশীল ও দেবতা ত্রাহ্মণে ভক্তিমান হয়।

আষাঢ় মানে — নীচসংসর্গ প্রিন্ন, কামী, বাচাল, অমিভব্যন্নী ও রোগ-যুক্ত হয়।

শ্রাবণ মানে—ধনশালী, বৃদ্ধিমান, দাতা, স্থানী, দীর্ঘজীবী ও সর্বজন প্রিয় হয়।

ভাত্রমানে—গুণগ্রাহী, বৃদ্ধিমান, ধীর, কুটিল ও স্থথভোগী হয়।

আর্থিন মানে—স্থী, দয়াবান্, সঙ্গীতপ্রিয়, রাজাত্মগ্রাহী, ভক্তিবান ও বন্ধিমান হয়।

কার্ত্তিকমাসে—জ্ঞানবান, ধনাত্য, দেবভক্ত, বুদ্ধিমান, বাচাল ও ক্রয় বিক্রয় বিশারদ হয়।

অগ্রহারণমানে—কামী, সর্বভূতের হিতকারী, তীর্থগামী প্রবাসী, সাধু-চরিত্র ও সৎকর্মী হয়।

পৌষমাদ্যে—কবি, শাস্ত, রুশাঙ্গ, স্থির বুদ্ধি, ব্যয়শীল, দাতা, কট্টশীল, বহুপোষক, দয়াবান ও ধীর হয়।

মাৰমানে—বহু পুত্ৰের জনক, সদাচার, বিষয়ে অনুরক্ত, স্থানী, আনন্দ হৃদয় বিষ্ঠাবান ও বংশ গৌরবান্বিত করে।

কাল্পনমানে—প্রিয়ভাষী, দাতা, কুধানীল, বহু ক্লেশযুক্ত এবং কামুক হয়।

চৈত্রমানে—দাতা, মিষ্টভাষী, সৎকর্মী, শুচিশীল, দেব দ্বিজভক্ত, দয়াশীল, স্বধী ও ভোগী হয়।

#### लग्न फल।

কোষ্টি প্রদীপের মতাত্মসারে জন্ম সময়ের রাশির অবস্থিতি কালকে শম বলে। মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন্ সময়ে জন্মিলে কি প্রকার ফল প্রদান করে উহাই প্রকাশিত হইল। নেষে জন্মিলে পুত্র—অত্যস্ত ক্রোধী, রূপণ, লোডী, লোকপূজ্য বিদেশ গমনে অভিনাধী, দাতা, অনৃশংস, স্থালিতপ্রতিক্স ও ধনী হয়।

বৃষ্ধে—শ্ব্ন, ক্লেশসহিষ্ণু, শত্রুঘাতী, ক্লুতকর্মা, গৃহী, সঞ্চিত ধনে ধনী, দীর্ঘজীবী, স্থিরবৃদ্ধি ও সুঞ্জী হয়।

মিথুনে—বিনীত, মৃত্যুক্তাব, মনোহর, মধুরহাস্তযুক্ত, সঙ্গীতপ্রির, বিদান্ত, বিমাতা কত্তৃক পালিত, সর্ব্বতে আদরনীয় ও স্থুণী হয়।

কর্কটে—মেধাবী ক্রতগতি সম্পন্ন, সৎকর্মান্বিত, গুপ্তবিষ্ঠা, অভিজ্ঞ, ধনভোগী, খাপদান্বিত, বিপক্ষবিনাশী তুরঙ্গমবৎ, দৃঢ়কান্ন ও ব্রৈণ হয়।

সিংহে—ভার্ষ্যা, পুত্র ও ধনত্যাগী, নীচবৃদ্ধি, নিজেকে প্রভু জ্ঞানবিশিষ্ট, স্বধর্মত্যুত মাংসপ্রিয় সম্ভববিত্ত, কদর্য্য ও হীনদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

কন্যাতে—গদ্ধর্ম বিস্থাপট্ট, অত্যন্ত কার্য্যকুশল সত্যবাদী, কার্য্যশাস্ত্র-বেন্তা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল, ধীরপ্রকৃতি এবং পুত্র কলত্রাদ্বিত হয়।

তুলায় — কুমন্ত্রীলোলুপবিহীন, জুর, ধনপুত্রবিহীন এবং মেধাবী হয়।
বৃশ্চিকে—জীর্ণ, পৃথু ও নম্রদেহ এবং দীন, পরান্ধভোজী স্থাহীন, শ্র,
অসহিষ্ণু পূর্ব্ববিত্তসম্পন্ন ও মলিন বন্ত্র পরিধেয়ী হয়।

ধন্ততে- বহু বিস্তাম স্থনিপুণ, দাতা, রাজপূজ্য, সফলার্থ সংযুক্ত, পরোপ-কারী, স্থানি ও স্থলর-দেহী হয়।

মকরে — বহু কর্ম নিপুণ, ধৈর্য্যবান, উপকারী, স্বকীর ইচ্ছাত্মসারে বিহারী, মুথর, দাতা, অহন্ধারী, শুদ্ধচিত্ত এবং ঐ সস্তানের দন্ত, ওর্ছ ও মুথ অত্যন্ত পুষ্ট হইন্না থাকে।

কুন্তে—মুর্থ, কুকর্মী, জুর, অলসদেহী, নাসিকাম্রচাগ্রের স্থায় স্ক্রু, মলিন, নীচ সহবাস, নীচগতি ও কদ্যা কার্যাদ্বিত হইয়া থাকে।

মীনে—-বিজ্ঞানকিং, বৃদ্ধিমান, মনোহর বৃত্তিযুক্ত, প্রশস্ত নাসিকা ও প্রশস্ত চুকুবিশিষ্ট, কন্দর্শ, বিস্থাপটু অতিশর ধীর ও ভোগযুক্ত হয়।

#### वांत्र कल।

রবিবারে জন্মিলে—সম্বক্তা, পরদ্রব্য অনমূরক্ত, সাধুজনের প্রিম্ন, তীর্থ-গামী, দয়াবান, অল্লধনে ধনী ও মতিমান হয়।

সোমবারে—প্রফুল্লবদন, বছভোগী, কামার্ত্ত, মৃতুভাষী ও প্রিয়দর্শন হয়।

মঙ্গলবারে – সাহসী, ক্রোধী, ক্রুর, রূপণ, শ্রামবর্ণ, দম্ভান্বিত ও পর দারিক হয়।

বুধবারে—শান্ত্রজ্ঞ, দঙ্গীতপ্রিম্ন, বন্ধুজন মান্ত, চতুর ও বুদ্ধিমান হয়। বৃহস্পতিবারে—উচিতবক্তা, শাস্ত, স্মচতুর, বহুপালক, দয়াবান, দৃঢ় বুদ্ধি ও বহুমানী হয়।

শুক্রবারে—শাস্ত্রবিৎ, বন্ধুপ্রিয়, দীর্ঘজীবী, স্বজনপোষক, কুটিল ও বছ পুত্রের জনক হয়।

শনিবারে —থলস্বভাব, রোগী, দরিদ্র, বন্ধুহীন, তুর্বল, রুতম্ব ও কুরুর্দ্মে নিরত হয়।

### তিথি ফল।

প্রতিপদে জন্মিলে—বঙ্গণালী, পুত্রবান, কুলশ্রেষ্ঠ, স্থদর্শন মনি-কাঞ্চনা দিযুক্ত ও সদাচারী হয় ।

ৰিভীন্নাতে—বলবান, গুণবান, কীর্ত্তিমান, দাতা ও বংশগোরব হয়।
তৃতীয়াতে—স্থল্পর, বলশালী, সত্যভাষী, ধনশালী ও তীর্থদেবী হয়।
চতুর্থীতে – ক্রুব্রহ্লয়, মিখ্যাবালী, বন্ধুবেষী, রূপণ, ও ধনবান হয়।

পঞ্চমীতে—স্ত্রীমান্ত, পণ্ডিত ও শ্রীমান্ হয়।

ষষ্ঠীতে — ক্রুরকর্মী, বহুরোগাক্রাস্ত, বিত্তশালী ও সত্যপ্রিম্ন হয়।

সপ্তমীতে—সর্বাদা আননদযুক্ত, শুচি সমন্বিত, দৈবকার্য্যে রত, পৈতৃক ধন বিনাশকারী, বহু কন্তার জনক, বিক্রমশালী ও গুণগ্রাহী হয়।

অন্তমীতে — বলশালী, দয়ালু, বছবাক্যপ্রয়াগী, ধীর, ধনী ও ক্ষীণ দেহ হয়।

নবমীতে—বিদ্বান, পরোপকারী, রূপণ, স্থথী ও আচার হীন হয়।
দশমীতে— বহু পুত্রের জনক, ধনশালী, পবিত্র, ধীমান ও উদার হৃদয়
হয়।

একাদশীতে—চতুর, ধর্মজ্ঞ, ক্লেশ সহিষ্ণু, সাধুজন প্রিয়, বিহিত ক্রিয়াক্লিপ্তানে নিরত হয়।

দ্বাদশীতে—ধৃৰ্ত্ত, মোকৰ্দমাবিচক্ষণ, চঞ্চল, সস্তানযুক্ত ও অতিথিপ্ৰিন্ন হয়।

ज्ञामिनीरक - जीर्थमनी, धर्मनीन, प्रमान्, जनम ও विनयी श्य ।

চতুর্দ্দশীতে (শুক্লপক্ষে) অধার্দ্মিক, বঞ্চক, দরিদ্র, ক্রোধপরায়ণ ও তম্বর হয়।

চতুর্দনী ( ক্রফণক্ষে প্রথম ভাগে ) শুভ, দ্বিতীয় ভাগে পিতৃরিষ্ট, তৃতীয় দ্বাগে মাতৃরিষ্ট, চতুর্থ ভাগে মাতৃনরিষ্ট, পঞ্চম ভাগে স্বীয়রিষ্ট এবং বঠভাগে ধন ও বংশের হানিজনক হয়।

পূর্ণিমাতে—ক্লপবান, গুণবান্, শাস্তজ্ঞ, বুর্দ্ধিমান বিনয়ী, শিষ্টাচারী এবং শুদ্ধান্তকরণ হয়।

অমাবস্থাতে – অধার্দ্মিক, লম্পট, সাহসী, মন্দ স্বভাব, তন্ত্রর ক্রতন্থ ও ত্যাগী হয়।

চতুর্দ্দীযুক্ত অমাবস্থাতে জন্মিলে লক্ষীহীন ও অধঃপতিত হয়।

#### নক্ষত্র ফল।

নক্ষত্র বিশেষ জন্মগ্রহণ করিলে সম্ভানের ফলাফলের বিশেষত্ব হইরা থাকে। কোন্ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল প্রদান করে উহাই প্রকাশিত হইল।

অধিনিতে জন্মগ্রহণ করিলে – স্থশ্রী, গুণবান্, উচ্চ হাদয়, পুত্রবান্ ও রাজামুগৃহীত হয়।

ভরণীতে —অরিবিজয়ী, পবিত্র, দীর্ঘজীবী, প্রবাসী, ক্রুর ও দীর্ঘ শরীর বিশিষ্ট হয়।

ক্রুত্তিকার—ক্রোধ পরায়ণ, বেস্থাসক্ত ও উদরসর্বস্ব হইয়া থাকে। রোহিণীতে—স্থিরচিত্ত, দয়ালু, বন্ধুপ্রিয়, রোগবিশিষ্ট, অন্নভোগী ও শ্লেক্সা প্রধান ধাত হয়।

বৃগশিরায় – বিজয়ী, প্রথরমূর্ত্তি, কামাতুর, সাহস্টী, ক্রোধসম্পন্ন, ধন-বান্ ও পুত্রবান্ হয়।

অর্দ্রায় — ধার্ম্মিক, রূপণ, চঞ্চল, বলবান্, ভোগযুক্ত ও প্রশন্তমনা হয়।
পুনর্বস্থিতে—ধার্মিক, বহু প্রবান্, পিতামাতার দেবাকারী, প্রবাদী ও
দক্ষ হয়।

পুষ্যায় — কীর্ত্তিবান্, বিভাবান্, স্থবী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন হয়। অঙ্কেষায় — কৃতন্ন, মূর্থ, ধৃর্ন্ত, পিতৃ-মাতৃ-হস্তা নান্তিক, প্রচণ্ড, রূপণ, ধনী ও পুত্রবান হয়।

মঘার — রাজামুগৃহীত কলহী, অল্ল ধনী ও অল্ল পুত্রক হয়।
স্থাতিতে — সুখী, ধনী ও বাহরত্বের অধিপতি হয়।
পূর্বকান্ধণীতে —-প্রশন্তমনা, ধনবান্, প্রবাসী ও সকলের প্রিয় হয়।
উত্তর ফান্ধনীতে —দাতা লোকপ্রিয়, কুটীল, ধনী ও স্বীয় ভার্য্যা ঘারা
অস্থাধী হয়।

হস্তায়—সত্যপরায়ণ প্রতাপশালী, গীতবাছনিপুণ, গুণবান ও প্রভূষ-কারী হয়।

চিত্রায়—ধনী, কর্ম্ম, ভাগ্যবান, সন্মানী ও কীর্ত্তিমান হয়।
অন্ধারায় – কামাতুর, শত্রুজন্ত্বী, প্রান্ত্রন্ত্র ভোগী হয়।
বিশাখায়—ধার্মিক, পণ্ডিতছেমী ও প্রবাণী হয়।
জ্যেষ্ঠায়—রূপশালী, পুত্রবান্, ক্রোধী, বিস্থান্, বিবাদপ্রিয় ও কুটবুদ্ধি
সম্পান্ন হয়।

মূলার — অন্থিরচিত্ত, পিতৃ মাতৃহস্তা, পরোপকারী ও দরিদ্র হয়।
পূর্ব্বাধাঢ়ায় — দেবতাপ্রিয়, কর্মাঠ, সম্মানী ও শত্রুজয়ী হয়।
উত্তরাধাঢ়ায় – ধৃর্ত্ত, কামী, মায়াবী, বিদ্বান্, বন্ধুযুক্ত, শীর্ণদেহী ও স্ত্রীর
অন্থগত হয়।

শ্রবণায়—ধার্মিক, দেবদ্বিজভক্ত, তীর্থদর্শী, বছ পুত্রক ও ভাগ্যবান হয়।

ধনিষ্ঠান্ত্ব — পরদার রত, কীর্ত্তিমান, কলহপ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ ও দীর্ঘদেহী হয়।
শতভিষায় — বাচাল, ঐপর্যাশালী, ধৃর্ত্ত, অলস ও কলহপ্রিয় হয়।
পূর্ব্বভাত্রপদে — পক্ষপাতী, নম্র, দাতা, প্রিয়ন্ত্বদ ও গুণশালী হয়।
উত্তরভাত্রপদে — পুণ্যাত্মা, বলবান, পুবুদ্ধি ও ক্রোধী হয়।
বেবতীতে — বুদ্ধিমান, স্থানার, বিদ্বান ও শক্রঘাতী হয়।

সস্তান ভূমিষ্ট হইলে গৃহীব্যক্তি সময় নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক দৈনিক পঞ্জিকাতে বে বার, তিথি, রাণি ও নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন উহা এই গণনার মধ্যে মিলন করিয়া দেখিলে সম্ভানের শুভাশুভ ফল সকল সহজে অবগত হইতে পারিবেন।

মুমুম্ম মাত্রেই নবগ্রহ কর্ত্ত্বক পরিচালিত হইয়া থাকেন, স্মতরাং প্রত্যহ শ্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রহের স্তব করিতে পারিলে তাহার দিন শুভুষ শুভুষ অতিবাহিত হয় কিন্তু গ্রহগণের ফলভোগ করিতে হইবে তাঁহার। সম্ভষ্ট থাকিলে শাস্তভাবে ফলদান করেন অতএব স্থগী ব্যক্তির প্রত্যহ নব-গ্রহের স্তব করা উচিত।

গ্রহগণের ফলভোগ স্বয়ং গুরুকেও ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে একটী উপাথ্যান প্রকাশিত হইল।

নবদ্বীপান্ত নামে এক গ্রামের প্রান্তভাগে দেবনারায়ণ নামে এক আচার্য্য বাস করিতেন। তথায় একটা চতুম্পাটী টোল ছিল, দেবনারায়ণ ঐ টোলে শিক্ষাদান করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বিছাভ্যাস করাইয়া গুণায়্মনারে উপাধি প্রদান করিতেন, যে কোন ছাত্র ক্ষমতায়্ময়ায়ী তাহার নিকট মহামহাপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে তাহায় আজ্ঞায়পারে দিখিজয়ে বহির্গত হইতে হইত। আচার্য্য দেবনারায়ণ মহাশয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ও আশীর্জাদে কথন কোন ছাত্রকে কোথাও পরাজয় স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই, এইয়পে দেবনারায়ণ ত্রিভুবন বিথ্যাত হইয়াছিলেন এমন কি স্বর্গেও এই মহায়ার কীর্ত্তি ঘোষিত হইত।

একদা পরীক্ষার নিমিন্ত নবগ্রহ সকল নম্বটী সুত্রী কুমারের বেশে দেবনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাস-ভবনে বিভাভ্যাস করিবার নিমিন্ত অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। এতাবৎকাল দেবনারায়ণের কোন সন্তান সন্ততি
না থাকায় এই সকল বালকরূপী গ্রহগণের ভক্তি ও শ্রহ্মান্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীক্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণী বাৎসল্যভাবে ঐ
নয়্বটী বালককে স্বীয় পুত্রের স্থায় পালন করিতে লাগিলেন। গ্রহগণ এইরূপে তাঁহাদের যত্ত্বে পালিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে টোলের যাবতীয় ছাত্রের
মধ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্রহ্যান্বিত হইয়া
তাঁহাদের বৃদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্ত টোলের অপর ছাত্রেরা
য়র্বান্বিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি কু-ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এই সকল
দর্শন করিয়া গ্রহগণ নম্বজনে পরামর্শ করিয়া নিজপুরে গমনের নিমিন্ত প্রস্তত
হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুবে সকলে গুরুর নিষ্ঠ ক্লতাঞ্চলিপুটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে গুরো! আপনার আশীর্কাদে আমরা সকলে স্থথে দিনাতিপাত করিয়া যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি উহাতেই আময়া সম্ভষ্ট ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, একণে গুরু-দক্ষিণা গ্রহণপুর্বক আমাদিগকে বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের মায়ায় অতিশয় মুগ্ন হইয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট তাঁহারা বিদায় প্রার্থনা করিবেন এরূপ আশা তিনি পূর্ব্বে কথন করেন নাই, স্মতরাং এই মর্মভেদী বাকা শুনিয়া তাঁহাকে আন্তরিক চঃথিত হইতে হইল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া সেই চাঁদমুখ সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক অনির্বাচনীয় ভাবের উদয় হইল, তথন তিনি দেই বালকরূপী গ্রহগণকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা কোথা হইতে আমার নিকট আসিয়াছ ? তোমাদের ভক্তিতে আমি অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াচি. এক্ষণে সঠিক পরিচয় প্রাদান করিয়া সাধামত দক্ষিণা প্রাদান কর। তথন তাঁহারা গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। আচার্য্য মহাশয় এই অসম্ভব ঘটনা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় পত্নীকে সকল বিষয় জানাইলেন এবং বহু বাদামুবাদের পর তাঁহাদের গুরুজী, আটজনের প্রতি ইচ্ছাত্মরূপ দক্ষিণা কিন্তু শনিঠাকুরের প্রতি আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি সদন্ত হইয়া কেবল তোমার কোপদৃষ্টির ভোগ হইতে আমায় পরিত্রাণ করিলে আমায় যথেষ্ট দক্ষিণা দেওয়া হইবে। ছদ্ম-বেশী শনিঠাকুর, গুরুর কাতর প্রার্থনায় সম্ভুষ্ট হইয়া বলিলেন, প্রভু ? আপনি সকল শাস্ত্রই অবগত আছেন আপনাকে অধিক বলিবার কিছুই নাই। দেখন পাৰ্ব্বতী পুত্ৰ "গণেশ" আমার ভাগিনেয় হইয়াও আমারই কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া র্শ্বেত হস্তির শুগুযুক্ত মুখ সংযোগে বিচরণ করিতেছে। অতএব জানিবেন জীব মাত্রকেই আমার ফলভোগ করিতে হয়। আমার ভোগের সময় চৌদ্ধ বংসর, চৌদ্ধমাস, চৌদ্দদিন চৌদ্দদণ্ড নিম্কারিত আছে.

কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইরা ন্যুনসংখ্যা চৌদ্দ দণ্ড সমর নিদ্ধারিত করিলাম আশা করি আপনি আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। অগত্যা আচার্য্য মহাশর উহাতেই সন্মতি প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরে সময় পাইয়া শনিঠাকুর গুরুজীর প্রতি রূপাদৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রূপায় আচার্য্য মহাশয়ের মৎসের ঝোল আস্বাদ করিতে বাসনা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে ঝোল রন্ধন করিবার অমুরোধ করিয়া মৎস্ত আনিবার নিমিত্ত বাজারে গমন করিয়া একটা বৃহৎ রুই মৎসের মুণ্ড দেখিতে পাইলেন এবং উহাই ক্রম্ম করিলেন। এদিকে শনির রূপায় সেই দেশের অসজ্জিত রাজপুত্তের দেহ হইতে মুগু বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরুদেশ হইল। মহারাজা সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া হত্যাকারীকে ধৃত করিতে আদেশ দান করিলেন। অমুচরগণ রাজ আজ্ঞায় সন্ধান করিতে করিতে পথিমধ্যে আচার্য্য মহাশয়ের হস্তে রাজকুমারের ছিল্লমন্তক দর্শন করিয়া তাহাকেই হত্যাকারী স্থির করিয়া রাজসমীপে হাজির করিলে শোকাভুর রাজা আচার্য্যের নৃশংস আচরণে ক্রন্ধ হইয়া হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে আবন্ধ রাখিতে অমুমতি প্রদান করিলেন এবং কি নিমিত্ত তাঁহার মেহের পুত্তলি একমাত্র কুমারকে হত্যা করিয়াছেন ইহার তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত সুযোগ্য কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। শনির রূপায় আচার্য্যের পলকে প্রলয় উপস্থিত হইল, গুরুজী কোত্র কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অকস্মাৎ বিপদে শ্রীমধৃস্থদনকে শ্বরণ করিতে লাগিলেন।

মৃত্র্ত্ত মধ্যে আচার্য্যের এই গার্হত হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল। ব্রাহ্মণী মণ্ডের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় এই হুঃসংবাদে তাহাকে কাতর করিল কিন্তু সেই বৃদ্ধিমতী, বিপদ সময় ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শনিঠাকুরের বিষয় শ্বতিপথে উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহিণ্যত হইয়া কোনরূপে রাজমহিষীর অন্যরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট

বারম্বার কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যাহাতে রাজা চৌন্দদণ্ড বাদ তাঁহার স্বামীর বিচার করেন। ব্রাহ্মণীর কাতর অন্থরোধে শোকাতুরা মহিষী পুত্রশোক সম্বরণপুর্বক রাজসমীপে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করাইয়া উহা মঞ্জুর করাইলেন। শনির ভোগ চৌদ্দ দণ্ড অতীত হইলে, মহারাজা দেখিলেন, তাঁহার ম্বেহের কুমার তাঁহারই সমূথে থেলা করিতেছে এই অভূত ঘটনা দর্শনে তিনি স্বপ্নবৎ সেই পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন, রাজকুমার নিকটে আসিলে তিনি বারম্বার শ্লেহসহকারে মুথচুম্বন করিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল জিজ্ঞাদা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন আমি ঘুমাইতে ছিলাম। তথন বাজা আচার্য্য মহাশন্ত্রকে বুথা ক্লেশভোগ দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অমুতাপ করিতেছেন, এমন সময় বাহ্মণী আতোপান্ত সমন্ত ঘটনা প্রকাশ করিলে রাজা সম্ভট্টচিতে তাঁহাকে মুক্তি-প্রদান করিলেন, এইরূপে ব্রাহ্মণী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আচার্য্য মহাশয় তথন মনে মনে বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, না জানি তুমি যাহার প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় ভোগ প্রদান কর তাহাকে কতপ্রকার তঃথভোগ করিতে হয় এই প্রকার চিম্ভা করিয়া তিনি নবগ্রহের স্তবে মনোনিবেশ করিলেন।

#### নবগ্রহের স্তব ৷

- রবি। জবাকুশ্বম শঙ্কাশং কাশ্ব্যপ্রেম্বং মহাত্যুতিং। ধাস্তারিং সর্ব্ব-পাপন্থং প্রণতো হস্মি দিবাকরং
- চক্র। দিবাশত্ম তৃষারাভং ক্ষীরদার্থব সম্ভবং।
  নমানি শশিনং-ভক্তা শভোমুর্কুট ভূষণং॥
- মঙ্গল। ধরণীগর্জ সম্ভূতং বিত্যুৎপুঞ্চ সমপ্রভং। কুমারং শক্তিহক্তঞ্চ লোহিতাকং নমাম্যহং॥

- ৰুধ। প্ৰিয়ঙ্গ কলিকাশ্চামং রূপেনা প্রতিমংৰুধং।
  সৌম্যং সর্ব্ধ-গুণোপেতং নমামি শশিনংস্কৃতং॥
  বৃহম্পতি। দেবতানা মৃধীনাঞ্চ গুরুং কনক সন্ধিভং।
- বৃহস্পাত। দেবতানা মৃষানাঞ্চ গুরুং কনক সারভং। বন্দভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥
- গুক্র। হিমকুন্দ দৃণালাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং। দর্মণাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমামাহং॥
- শনি। লীনাঞ্জন চয়প্রথ্যং রবিস্কৃত্বং মহাগ্রহং। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দেভক্তা শনৈশ্চরং॥
- রান্ত। অর্দ্ধকায়াং মহাঘোরং চন্দ্রাদিতা বিমর্দ্ধকং। সিংহকায়ঃ স্বতং রৌদ্রুং তং রান্তং প্রণমাম্যহং॥
- কেতু। পলান ধৃম শকাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্ধকং। রোজং রুদ্রাত্মকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥

# দক্ষিণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন-যাত্রা।

দক্ষিণে, তীর্থ দর্শক যাত্রীরা পথিমধ্যে নিম্নলিথিত তীর্থ সকল দেখিতে পাইবেন থেথা:—বালেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। জাঞ্জপুরে বৈত্রণী তীর্থ। ভূবনেশ্বরে একাত্রকানন বা অনাদিলিক ভূবনেশ্বর। সত্যবাদী নামক গ্রামে সাক্ষীগোপাল এব: পুরীধামে শ্রীশ্রীক্ষগমাথদেব

#### তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি।

যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যান না, তিনিই তীর্থ যাত্রার ফল অধিকারী হন। যাহার দেহ ক্লেশ সহিষ্ণু, মন পবিত্র অহন্ধারহীন, পরিমিত ভোগী জিতেন্দ্রির, সর্ব্ধ সঙ্গ বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। শ্রেদাহীন নান্তিক পাপী, সন্দিগ্ধমনা এবং কারণ সামুসন্ধারী ব্যক্তিগণ কথন তীর্থ ফল পান না। তীর্থে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ এবং অনধিকারীর পাপ ক্ষর হয়। স্বতরাং তীর্থ যাত্রার পূর্বের জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ ক্ষরের জন্য গঙ্গামানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্বের উল্লেখিত নিয়মান্ত্রসারে শুভদিনে শুভ যাত্রা করিবেন।

## তীর্থ-যাত্রায় কর্ত্তব্য।

বেলওয়ে টেশনে টিকিট লইবার সময় সতর্ক হওয়া উচিত। এবং বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ক্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। যে স্থানে যাইতে হইবে কোন্ সময়ে দেখানে ট্রেন পৌছিবে উহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। রাত্রিকালে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, কেন্না, স্থান অতিক্রম করিয়া যাইলে কপ্তে পতিত হইতে হয়। দ্রব্যাদি থরিদ করিবার সময় সাবধান হইবেন কারণ অনেক স্থানের অনেক দোকানদারগণ দালাল সঙ্গে থাকিলে সাধারণতঃ বিশুণ মূল্য লইয়া থাকে। পরিষ্কার গৃহে বাসা এবং নির্মাল জল পান করা উচিত। পুরীধামে অনেক স্থানেই নানাপ্রকার ব্যাধি হইবার সন্তাবনা আছে, কারণ এই পবিত্রক্ষেত্র একে গরম দেশ, তাহাতে ইচ্ছামত আহার পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান হেতু এই যে. পুরীধামে কোন যাত্রীকে রন্ধন করিয়া আহার করিতে নাই। রাত্রিকালে আহানীয় দ্রব্যস্কল থরি। ত্রিবার সময় উত্তমরূপে দেখিয়া লইবেন। ত্রেম বাসীছুম্ব

মিশ্রিত থাকে এবং মিষ্ট দ্রব্য সমূহের সহিত বাসী দ্রব্য থাকে। পীড়া হইলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। সর্বাদা সকল বিষয়ে সাবধান থাকা কর্দ্তব্য। ভারতবর্ষে যেথানে যত তীর্থ আছে, পুরীর তায় সমকক্ষ তীর্থ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরী তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্বের সহিত সংগ্রহ করিবেন যথা :— সিদ্ধি, চন্দনকাষ্ঠ, শুদ্ধ পরিধেয় বস্ত্র, নৃতন কাপড় নৃানকল্পে ৬ জোড়া। প্রীশ্রীজগন্ধাথদেব প্রভৃতির জন্ম ন্যুন সংখ্যা ৩ জোড়া, ছোট সাড়ি পাঁচ জোড়া দেবালয়ে দান করিবার নিমিন্ত: সাখ্যমত মসলা লইবেন। যজ্জোপবীত ৪০টা, গামছা ২ থানা, মজবুত তালা ছোট সাইজের ১টা, বিছানা একদফা হরিক্যান ল্যাম্প প্রস্তুত অবস্থায় ১টী, পঞ্চরত্ব পাঁচদফা, আসন অঙ্গুরী ৩ দফা, নারিকেল তিনটা, স্বপারী ৪০টা, সিন্দুর চুবরী মায় সাজ ২দকা যোয়ানের আরক ১ বোতল বা ক্লোরোডাইন ১ শিশি এতভিন্ন সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়।

# দক্ষিণ বা**লেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ** জীউর দর্শন-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে বালেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। বালেশ্বর, উড়িয়া বিভাগের একটা জেলা মাত্র। বালেশ্বরের মধ্যে স্ববর্ণরেথা ও বুড়াবলঙ্গ এই চুইটা নদীই প্রধান। ইংা যতীত আরও অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। নদীগুলি প্রায় ছয়

মাস কাল শুক্ষাবস্থায় থাকে কিন্তু বর্ষা সমাগমে উহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, সেই সময় ঐ সকল নদীগুলিকে দেখিলে প্রাণে আতিক হয়।

বালেপ্ররের প্রধান রাস্তা কটকরোড। বালেশ্বরের অন্তঃর্গত রেবনা গ্রামে উৎকৃষ্ট কাঁশা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া বিক্রেয় হয়। এখানে মাটির অতি স্থন্দর স্থন্দর পুত্তল ও খেলনা যাহা বিক্রয় হয় সেই সকল খেলনা গুলি দেখিলেই ক্লফ্ষবর্ণ প্রস্তুর বলিয়া ভ্রম হয়। বালেশ্বর প্রদেশ দেখিতে মুখ্রী স্বাস্থ্যকর, অনেক বছমুত্র রোগী এইস্থানে আসিয়া নীরোগ হইয়া থাকেন। বালেশ্বরের বাজার বসিবার সমন্ত্র, অপরাহ্ন কাল হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় অতীত হইলে দোকানীর নিকট যে কোন দ্রব্য চাহিবেন, "সব ক্রিগলা" শব্দ শুনিতে পাইবেন অর্থাৎ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এইরূপ শুনিতে পাইবেন। এইখানে বাজারে যে সমস্ত জিনিস বিক্রম হয় ঐ সকল দ্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক স্থলভ মূল্য অনুমান হয় আমরা যে ফলকে কাঁঠাল বুলিয়া থাকি তথায় তাহারা উহাকে পান্দ্রে। বলে। আনারদকে সন্মুরীইপেয়ারাকে আমরুত. শশাকে ক্ষীরা, শুপারী ফলকে গুয়া, সিন্দুরকে ঝুড়া এইরূপ নৃতন নুতন কত নাম শুনিতে পাইবেন তাহার ইয়ন্তা নাই। সন্ধ্যার পর বাজারের সন্মথে প্রশস্ত রাস্তার উপর, চা, দেশী ফটি ও পরটার দোকান ও সরবতের দোকান সকল স্ম্যজ্জিত করিয়া রাস্তার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং দলে দলে থরিদারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানীদিগকে আরও উৎ-সাহিত করে এদেশীয় যাত্রীগণ তথায় সেই সময় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে নানাপ্রকার বিদেশ ভাষা শ্রবণ করিয়া কত আনন্দ অমুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। বালেশবের মিষ্টালের মধ্যে থাজা, অতি স্থসাতু ও বিখ্যাত এখানে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন তাহাদের অধিকাংগ বাক্যগুলি উড়িয়া ভাষার স্থার শুনিতে পাইবেন।

দক্ষিণ বালেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর দর্শন যাতা। ১৯৩

ভাল ক্ষিত্র প্রাইন্দ্রন। তথাকার জনীদার চুঁচ্ড়া নিবাসী স্বর্গীর পদ্মলোচন মণ্ডল। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ বিষয় কর্ম স্বরং উপস্থিত
থাকিয়া স্থ্যাতির সহিত পরিচালনা করিয়া পূর্বপূরুষদিগের মান রক্ষা
করিতেছেন। বালেশ্বরে বহু লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা
টেশন হইতে বালেশ্বর নগরের মধ্যে বাসা লইয়াছিলাম, এখানে বীর
হন্মানের উপদ্রব দ্বর্বাপেক্ষা অধিক। চুগ্ধ, ম্বত, মৎশ্র প্রচুর পরিমাণে
স্ববিধা দরে পাওয়া যায়।

এই বালেশ্বর নগরে মহা সমারোহে রথযাত্তা উৎসব সম্পন্ন হয়, সেই সময় ভক্তগণের একত্র সন্মিলনে এই নগন্ধ এক অপূর্ব্ব প্রীধারণ করে। र्ष्टेनन रहेरज वृष्टे व्कान मृत्र नगत्त्रत्र मर्स्य आमत्रा य वाना नहेन्नाहिनाम, তথার তুই দিবস অবস্থান করিয়া নগরের শোভা দর্শন করিলাম, পরদিবদ প্রত্যুবে বোড়ার বাদীর সাধাব্যে শীশীকীরচোরা গোপীনাথ-জীউকে দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। বালেশবের দক্ষিণে বে বাঁধা পাকা রান্তা ষ্টেশন পার হইরা গিয়াছে, ঐ রাস্তার উপর দিয়া যাত্রা করিলে প্রায় ছয় মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ী যায়, তাহার পর হাটা মেটো পথে প্রায় এক মাইল গমন করিলে, একটা স্থন্দর মন্দির নম্নগোচর হইবে; সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা শিবলিক মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন, লিকটি মৃত্তিকার নীচে গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। পাগুাদিগের নিকট অবগত হইলাম এই লিন্দরাজ পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। দেবালয়ের সমূথে মালাকার-গণ প্রভূর পূজার জন্ম বিৰপত্ত ও পূব্দ সাজাইয়া রাথিয়াছে, আমরা সকলে সাধ্যমত বিৰপত্ৰ, পুষ্প, সিদ্ধি, গাঁজা, হ্ৰগ্ম সংগ্ৰহ করিয়া আশুতোষের অর্চনায় রত হইলাম, তথন এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম যে, যথন প্রভুর মন্তকে চুগ্ধ-জল ও সিদ্ধি প্রদান করিলাম, তথন গুটকরেক ভূড়ভূড়ি কাটিয়া হুশ্বটুকু অন্তৰ্হিত হইন এবং সিদ্ধি ও জনটুকু পৃথক অবস্থায় বাহির হইল, এই অভূত ঘটনা দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনন হয়। এই শিবমন্দিরের কিয়দ্র উত্তর দিকে গমন করিলেই কীরচোরা গোপীনাথজীউর স্থানর দেবালয়ে গৌছিবেন। মন্দিরের ফটক হইতে ভিতরের
দেবালয় ও নাটমন্দির সমস্তই স্থানর। মন্দির মধ্যে প্রভু বংশী করে ধরিয়া
ভ্বনমোহন মূর্দ্ভিতে ভক্তবৃন্দকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। একদা প্রভু
গোপীদিগের ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত গোপিণীগণ ক্ষীরচোরা
নাম রাথিয়াছেন, এই শ্রীমূর্দ্ভি যিনি একবার দর্শন করিবেন তিনিই মোহিত
হইবেন সন্দেহ নাই।

এখান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য ভরুরাজি প্রার্থ পর্বার্তমালা দগর্বভাবে স্তবে তবে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার শিথরদেশ যেন নীলবর্ধ আকাশ স্পর্শ করিতেছে এইরপ মনে হয়। ঐ পর্বাতমালা নীলগিরি নামে অভিহিত। এই মন-প্রাণ-বিমোহনকারী দৃষ্ঠাবলী দেখিতে দেখিতে আমরা ষ্টেশনাভিমুথে প্রত্যাগমন করিলাম। যে সকল যাত্রী মহানদীতে স্নান ও কটক সহরের শোভা দর্শন করিতেইছা করিবেন, তাহারা কটক নামক স্বরহৎ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ইছারুসারে বিহার করিয়া সহরের নানাপ্রকার শোভা ও প্রধান প্রধান স্থান দকল নয়নগোচর করিয়া আনন্দিত হইবেন।

# বৈতরণী তীর্থ-দর্শন যাতা।

বালেশ্বর নামক টেশন হইতে জাজপুর রোড নামক টেশনে অবতরণ করিতে হয়। টেশন হইতে "বৈজরণী তীর্থস্থান" প্রায় চৌদ্দ মাইল প্রথ পো-শকটে বাইতে হয়। টেশন হইতে পার হইলে ইহার চতুর্দিকেই বিক্তীপ মাঠ ধৃ ধৃ করিতেছে, দেই জনশৃক্ত স্থান দেখিলে মনে ভদ্ন হন্ন, টেশনের অনতিদ্রে কয়েকথানি পুরাতন ভগ্ন মুদির দোকান ব্যতীত আর কোন আবাসস্থল দেখিতে পাওয়া যায় না। জাজপুর কটক জেলার একটা প্রধান নগর, বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে ইহা অবস্থিত। যে বৈতয়ণী নদীতে ভক্তগণ বহুকপ্ত স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুবগণের মুক্তি কামনান্ন আসিয়া থাকেন, সেই বৈতরণী নদী গোনাসা নামক পর্বাত হইতে উৎপন্ন হইয়া সিংহত্ম, মাণিপুর অতিক্রম করিয়া জাজপুর নগরকে দক্ষিণধারে রাথিয়া বকোপদাগরে পতিত হইয়াছে।

বৈতরণী, বিষ্ণুপাদসভূত গদার সদৃশী বলিয়া প্রাসিদ্ধ আছে। মহারাজ যযাতিকেশরী এই জাজপুর নগর স্থাপিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া আক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। চতুরানন ব্রহ্মা স্বয়ং এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া মজ্ঞেশর শ্রীহরিকে সম্ভন্ত করিয়াছিলেন এবং বেদ যখন অপহৃত হয়, দেই সময়ে বরাহদেব যজ্ঞ কুণ্ডু হইতে সমূভূত হইয়া ঐ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন এই নিমিত তিনি এইস্থানে যজ্ঞবরাহ নামে বিখ্যাত আছেন। এক্ষণে সাধারণে যে স্থানটীকে মুকুক্ষপুর বলে উহাই যজ্ঞান্তল, এইরূপ অবগত চুইলাম।

এই তীর্থস্থানের সমস্ত পথিমধ্যে উড়ে পাণ্ডাদিগের প্রান্ধ উত্তরে অন্থির হইতে হয়। বাড়ী কোন জিলা, পাণ্ডা কে ? কি নাম ? কোন জাতি ? এই একই প্রশ্নের প্রত্যেক পাণ্ডাকে উত্তর দিতে দিতে জালাতন হইতে হয়। যে পাণ্ডার প্রতিরান বহিতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম দেখিতে পাইবেন তাহাকেই পাণ্ডা পদে বরণ করিয়া "বৈতরণী" তীর্থপদ্ধতিক্রমে সমস্তই সম্পদ্ধ করিতে হইবে। যে সকল নৃতন যাত্রী তথার উপস্থিত হইবেন, তাহারা ইচ্ছামুষায়ী নৃতন পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন।

বৈতরণীর যাবতীয় কার্য্য, গোদান প্রাভৃতি এই বরাহদেবের মন্দির মধ্যেই সম্পন্ন করিতে হয়। তথাকার পদ্ধতি অমুসারে এই তীর্থ কার্য্য হইয়াছে। মন্দিরারণ্যের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বছবিধ সরোবর ও কুণ্ড় বিরাজিত; তন্মধ্যে বহ্নকুঞ, গৌড়কুঞ, ললিতাকুঞ, রামকুঞ, এই কয়টীই প্রধান কুঞ, কিন্তু বিন্দু সরোবর, কপিল ব্রদ, কোটিতীর্থ, পাপনাশিনী তীর্থ, মরীচি কুঞ এই কয়টীর মাহাত্ম্য আরও অধিক শ্রুতিগোচর হয়। জনশ্রুতি আছে এই মরীচি কুঞের পবিত্র বারি পান করিলে বদ্ধ্যানারী গন্ত বতী হন শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবালয়, ব্রদ, কুঞু ও ক্ষেত্র সকলের শোভাদর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোবরের তটে প্রাসিয়া পৌছিবেন, এবং ইচ্ছামূরূপ পাশু। মনোনীত করিয়া বাদা ভাড়া লইবেন। এইস্থানে অত্যন্ত বনজন্পল ও পর্ব্বতবেষ্টিত থাকায় সর্পগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়া বাত্রীদিগের ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ক্রতগামী গতি অবলোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিক্ষারব শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশ মত তাঁহারই নিকটে গমন করিতেছে।

## বিন্দু সরোবর।

বিন্দু সরোবর এক স্থর্বছৎ দীঘিবিশেষ। ইহার জলরাশি স্থনির্মন্থ
ক্ষটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর। এই সরোবরে কত লোক কতপ্রকার মংহ
ছিপে ধরিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। এই পবিত্র সরোবরের চার্চিক্ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিক মণিকর্ণিকা, দক্ষি
দিক ত্রিশূর, পশ্চিমদিক বিশ্রাম ও উত্তর্বদিক গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ
বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকা নামে যে বাঁধা ঘাট আছে, যাত্রী
গণ ভক্তিসহকারে উহার তটে বিসিয়া তীর্থগ্রক পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চার
পূর্ব্বক ঋষিগণ ও পিতৃপুক্ষবগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পবিত্র জ্ঞান বো
করিয়া থাকেন।

বিশু সরোবরের দৃশ্য।

[ १८ वहरं

হইরাছে। মন্দিরারণ্যের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বছবিধ সরোবর ও কুণ্ড বিরাজিত; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, গৌড়িকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, এই কয়টীই প্রধান কুণ্ড, কিন্তু বিন্দু সরোবর, কপিল হ্রদ, কোটিতীর্থ, পাপনাশিনী তীর্থ, মরীচি কুণ্ড এই কয়টীর মাহাত্ম্য আরও অধিক শ্রুতিগোচর হয়। জনশ্রুতি আছে এই মরীচি কুণ্ডের পবিত্র বারি পান করিলে বদ্ধ্যানারী গন্ত বতী হন। শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবালয়, হ্রদ, কুণ্ডু ও ক্ষেত্র সকলের শোভাদর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোবরের তটে আসিয়া পৌছিবেন, এবং ইচ্ছামুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিয়া বাসা ভাড়া লইবেন। এইস্থানে অত্যন্ত বনজন্মল ও পর্বভ্রেরিত থাকায় সর্প্রগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়া বাত্রীদিগের ভরেয়ণ্ডপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ক্রন্তগামী গতি অবলোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিক্ষারব শ্রবণ করিয়া ভাহার আদেশন্মত ভাহারই নিকটে গমন করিতেছে।

## বিন্দু সর্বোবর

বিন্দু সরোবর এক স্থর্হৎ দীঘিবিশেষ। ইহার জলরাশি স্থনির্দ্ধল ক্ষাটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর। এই সরোবরে কত লোক কতপ্রকার মংস্থাছিপে ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই পবিত্র সরোবরের চারি দিক্ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিক মণিকর্ণিকা, দক্ষিণ দিক ত্রিশ্বর, পশ্চিমদিক বিশ্রাম ও উত্তরদিক গোদাবরী নামে প্রাসিক। বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকা নামে যে বাঁধা ঘাট আছে, যাত্রীগণ ভক্তিসহকারে উহার তটে বিসিয়া ভীর্থগুরু পাগুর সাহায়ে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পবিত্র জ্ঞান বোধ করিয়া থাকেন।

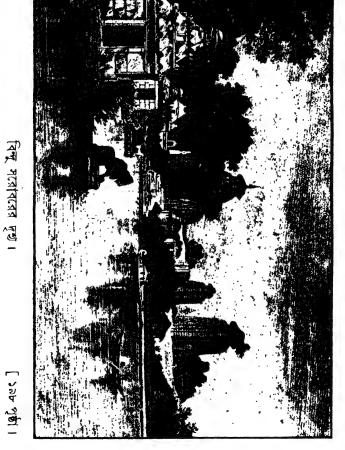

# বিন্দু সরোবরের উৎপত্তির ক্রেম্পর্ট এইরূপঃ—

একদা শঙ্কর পার্বভীকে কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! কাশীধামই কি আপনার একমাত্র পুণ্যতীর্থ ? মহেশ্বর দেবীর
বাক্য শ্রবণ করিয়া এই একাশ্রকাননের নামোল্লেথ করিয়া বলিলেন, প্রিরে!
কাশী অপেক্ষা আমার প্রিন্তত্ম স্থান ঐ "একাশ্রকানন"। কাশী মাহাত্ম্য
মর্ত্তে বিঘোষিত হইলে পর, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা সংযত হইলে আমি ঐ
কাননে অবস্থান করিলাম, তথায় একটিমাত্র আশ্রহক্ষ থাকায়, উহার একাশ্র
কানন নাম রাথিয়াছি। শঙ্করী ঐ একাশ্রকানন-কাহিনী অবগত হইয়া
সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্করসমীপে স্থায় বাসনা জ্ঞাপন করেন।
মহেশ্বর পার্বতীকে সন্তুষ্ঠ করিবার জন্ম আহলাদিতমনে ঐ একাশ্রকাননের
গোভা দর্শন করিতে অন্ত্মতি প্রদান করিলেন। গিরিম্বতা পার্বতী শঙ্করের
আজ্বা প্রাপ্তে এই একাশ্রকাননে উপস্থিত হইয়া নানাবর্ণের নানাপ্রকার লিক্ষ
সকল দর্শন করিয়া স্কুটিততে তাঁহাদের অর্চনা করিয়া মনের স্থথে বিচরণ
করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এই মনোহর কাননে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদা পার্ব্বতী মহাদেবের অর্চনার্থে পুশ্প ও বিৰপত্র সংগ্রহ করিতে কীর্ত্তি ও বাস নামে অস্তরন্বয়ের নেত্রপথে পতিত হইলেন। হুর্বু ত্তেরা নভোমগুলে স্থিরা সৌদামিনী সমতুলা দেবীর সেই অপঙ্গপ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া কামান্ধচিন্তে তাঁহার নিকট আপনাপন হেয় প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল। ভবানী গিরিস্থতা পাপীর্চদিগের ঐরপ অকথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত কলেবরে দেবাদিদেব মহাদেবকে শ্বরণ করিলেন। ত্রিপুরারি পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃত্ হাস্থ করিয়া বলিলেন, দেবি! ত্রি হুরায়্মাদিগের পূর্ব্ব রুভান্ত শ্রবণ কর। পুরাকালে ভ্রমিল নামে এক ধান্মিক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি বহু যাগ, যুক্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকট পুত্র-

দিগের মন্ত্রল কামনায় এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবীতে দেব, যক্ষ, পুরুষ কিম্বা কোনরূপ অস্ত্রে কেহ কথন আমার পুত্রষয়কে বিনাশ করিতে পারিবে না। সেই বীর পুত্রমের অল্প শক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির দারা কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া স্ত্রীজাতিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দেবতারা ঐধার্ম্মিক রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিলাফিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই পাপীষ্ঠন্তর দেই ভ্রমিল রাজারই পুত্র, উহারা আমার অব্ধ্য। আমার আক্রামুসারে তুমি স্বয়ং উহাদের বিনাঅস্ত্রে পদদলিত করিয়া বিনাশ কর। রণপ্রিয়া শঙ্করী শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে সেই চুর্মতি অজ্যে অসুরন্ধয়কে পূর্ব্ব ক্রোধানল শান্তি कतिवात मानरम পদদলিত कतिवारि विनाम कतिरलन। य शास्त এই অমুরহমের সহিত পার্ব্বতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, রণচণ্ডীকার পদভরে দেই স্থান কম্পান্থিত হইয়া বিশাল হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। মহেশ্বরের রূপান্ন ঐ হ্রদে স্কল তীর্থের সারভাগ সংযুক্ত হওয়াতে ইহা পবিত্র পুণ্যময় তীর্থে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পুর্বেষ্ধ বিন্দুবাদিনীর পদরেণু এইস্থানে পতিত হওয়াতে পূর্ব হইতেই ইহা পবিত্র হইয়াছিল, ত্রিপুরারি, বিন্দুবাসিনীর নাম চিরস্মরণীয়া করাইবার নিমিত্ত সম্বষ্টচিত্তে এই পবিত্র হ্রদের নাম বিন্দু-সরোবর রাথিয়াছেন। বিন্দু সরোবরের পথে যে সকল উচ্চ মৃত্তিকাময় প্রাচীর দেখিবেন, ঐ প্রাচীর মধ্যে বহু গর্ত্ত আছে দেখিতে পাইবেন, ঐ গর্ত্ত মধ্যে কথন কেহ লোষ্ট্রাক্ষেপ বা খোঁচা প্রদান করিয়া কৌতুক করিবেন না, কারণ ঐ গর্ত্তগুলিতে নানা জাতীয় বুহদাকার সর্পগণ বাস করিয়া থাকে।

বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলে জগতী মন্দির নামে একটা পাকা ইপ্টকনির্দ্ধিত স্থানর মন্দির আছে। বৈশাধ মাসের চন্দনযাতার সময় হাবিংশতি দিবদ ভূবনেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ "চক্রশেথর" দেব ঐ মন্দিরে অবস্থান করিষ্ণা থাকেন। এই সরোবরের দক্ষিণদিকে ভূবনমোহন ভূবনেশ্বর দেবের প্রধান মন্দির বিরাজমান আছে। শ্রীমন্দিরের পূর্বাদ্ধিক অনস্ত বস্থাদেবের মন্দির, মন্দির মধ্যে প্রভ শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বলদেবের মক্তকের উপর অনন্তদেবের সহস্র ফণা, ছত্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। এ প্রেমপূর্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই সকল দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে করিতে জীপ্রীভূবনেশ্বরদেব জীউর স্থবহৎ প্রান্ধণে উপস্থিত হইবেন। এই প্রান্ধণের চতুদ্দিকই প্রান্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির মধ্যে এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, সন্মুখে "অরুণক্তম্ব" নামে একটী সুন্দর স্তম্ভ দেখিতে পাইবেন। তৎপরে ভোগ মণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির। শ্রীমন্দির বা প্রধান মন্দিরের চুইটী পৃথক প্রাঙ্গণ আছে তন্মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির বিছমান আছে এবং দুইটী বৃহৎ কুপ আছে। ঐ কুপের জল কেবল ভগবানের দেবায় ব্যবহৃত হইরা থাকে। এই মধ্য প্রাঙ্গণ হইতে জগদ্বিখ্যাত বিশ্বকর্মা নির্দ্মিত ত্রিভবনেশ্বরের সেই অহ্যুক্ত নানা চিত্রে শোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া আশ্রুর্যান্থিত হইবেন সন্দেহ নাই; তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিবার সমর দ্বারে চারিটা পয়সা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই চারিটা পয়সা হইতে এক পর্মা মন্দির মেরামতি, এক প্রমা পূজারী ত্রাহ্মণ, এক প্রমা পাগু ঠাকুর আর অবশিষ্ট পয়সাটি বাবার দেবার জন্ম জমা হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে যে একটা বিদেশী ভাষায় শ্লোক মুদ্রিত আছে, পাণ্ডা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার মর্ম অবগত হইলাম যে, কেশরীবংশীয় রাজা ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে এই ভুবনেশ্বরের মন্দির বিশ্বকর্মা দারা নির্দ্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয় এবং বিশ্বকর্মাযে অভ্তত শিল্পকর ছিলেন, উহা এই মন্দির হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে: ভূবনেশ্বের প্রধান মন্দিরের চারিপাশেই নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি কালাপাহাড় কর্ত্তক হস্ত<sup>ক্ষ</sup>পদ ভগাবস্থায় রহিয়াছেন এবং এক স্থানে একটা মন্দির মধ্যে স্বয়ং বিশ্বকর্মা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যভাগ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পাণ্ডা ঠাকুর প্রদীপ সাহাম্যে

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, উচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়া গর্ভ গৃহে উপস্থিত করান। গর্ভ গৃহে সেই দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বরজীউর স্থবৃহৎ লিঙ্গ দর্শন ও অর্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিয়া ভক্তিদান করিবেন, কারণ ভক্তি বিনা মুক্তি হওয়া যায় না।

এই লিঙ্গরাজের প্রস্তরময় মূর্ত্তির ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহার চতুর্দিক রুষ্ণ প্রস্তর ধারা বেদী বাঁধান ও স্মবর্ণমন্তিত আছে। ঐ বেদীর একদিক প্রদীপের মূথের স্থায় সক্ষ দেখিতে পাওয়া ধায়। ইহার দীর্ঘস্তানে একটা খেত রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া ধায়, এই দেবালয়ের একপ্রান্তে প্রভুর বাহন বৃধমূর্ত্তি অবস্থিত আছে।

এই পবিত্র স্থানে মহারাজ ললাটেন্দ্র বর প্রার্থনায় মহেশ্বের রূপায় প্রসাদে জাতিভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তীর্থ স্থানে প্রসাদে জাতিভেদ নাই। প্রভাতে প্রভুর নিদ্রাভন্দের জন্ম চুন্দুভিধ্বনি হয় এবং পূজারী গণ আরতি করিয়া থাকেন। এইরূপে এগার ঘটিকার সময় যে শেষ মধ্যাক্ত ভোগ হয় 'ঐ ভোগে অয়, ব্যঞ্জন মালপোয়া প্রভৃতি প্রদানে ভোগ হইয়া থাকে। সেই বিরাট ভোগ বাজারে বিক্রম হইয়া থাকে, এতভির অক্স কোন ভোগের প্রসাদ ভাল পাঙা ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট ভোগ আবে না। প্রভু ভূবনেশ্বেজীউর সমস্ত দিন মধ্যে চৌদ্ধ বার ভোগ হয়।

যে দিন এই তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইয়া থাঁহাকে পাণ্ডা বলিয়া মনোনীত করা যায়, সেই দিবস তৃিনি যাত্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাদ দিয়া
থাকেন। এই ভ্বনেশ্বেরর স্থয়হং মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। এই
মন্দিরের গাত্রে যে সকল কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমূর্ত্তি
ব্যতীত কতকগুলি অঙ্গীল মূর্ত্তি ও দেখিতে পাণ্ডয়া যায়। মন্দিরসংলয়
অলিন্দগুলিতে একটা করিয়া কৃষ্ট প্রস্তরের অতি স্থলর দেবমূর্ত্তি দেখিতে
পাণ্ডয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় থাকিয়া
ইহার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তুঃথের বিষয়



ন্ধ্রিয়া, উচ্ নীর স্থান সক্ষা আছিত্রশা করিয়া পাও প্রি পাও গৃহে সেই দেব লৈগেবে কিভ্বনেশ্বরজীউর স্থাইং কল ন করিয়া জীলন ও শেল সংখ্যক ক্ষিয়া ভাকিমান করিবেন সন্ম নক্ষি হওয়া । দেন।

শালাকাটিক। শালাকাই । কিব ব্যাস প্রায় নম কিট, ইহাব চতুর্দিক দক্ষ প্রায় বিষ বৈদ্য গ্রাম শালাকা ক্রিল প্রায় প্রায় নম ক্রিট্র এক দিক শালাকেল মুক্তের ক্রান্ত প্রায় গ্রাম প্রায় প্রায় । ইহার শীর্ষপানে একটা শ্রাম ব্যামিক ক্রান্ত প্রায় শালাকা প্রায় । ক্রান্ত প্রক্রান্তে প্রভূব শাহন ব্যামিকি ক্রান্ত প্রায়

বে দিন । শালিক উপাহত চট্টা গালাকে পাতা বিন্যা নে নীত করা যায়, সেই দিনস গলা হাজীদিগকে নিজ ব্যানে প্রসাদ দিলা থাকেন। এই ভূগনেশা ও পূর্হৎ মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। এই মন্দিরের গাজে যে সক্ষাক কার্ষ্যা পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমূর্তি ব্যাতীত কতকগুলি অলীক মুক্তি পেথিতে পাওয়া থার। মন্দিরসংলয় অনিক্ঞালিতে একটা করিলা কৃষ্ণ প্রভাবের অতি স্কলন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যাক্তর্যা মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থার ১৯ ইতার সৌন্ধর্য ক্রমণাই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর ইইতেছে। তুম্বে বিধ্ব

# শীশীতুবনেশন দেবের মন্দির।

এই যে প্রত্যেক ধাত্রীর নিকট মন্দির মেরামতির নিমিত্ত পদ্দশা সংগ্রহ হয়, কিন্তু কোন সমন্ন ইহা মেরামত হয় উহা কেহই দেখিতে পান না।

এইরপে পর পর সমস্ত মন্দির ও দেবালয় সকল দর্শনান্তে বিন্দু সরোবরের পূর্ব তীরে অনস্ত বাস্থাদেবের মন্দিরের ঈশানকোণে মুক্তেশরের মন্দির। এই মন্দিরেও নানা কারুকার্য্য শোভিত, দর্শনে মোহিত হইতে হয় তাহার পর কেদারেগরের মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রভু সদাসর্ব্বদা জলে ভূবিয়া থাকেন। তাহার পর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ কপিলেশ্বরের মন্দিরে উপন্তিত হইবেন। তথায় কপিলমুনি ও তাহার আরাধ্যদেব মহাদেবজীউকে দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদ্রে গৌড়িকুগু, ঐ কুণ্ডের জলম্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবেন। যে সকল যাত্রী খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এইস্থান হইতে আপন আপন বাদায় বিশ্রামপূর্ব্বক পর্ব্বতশ্রেণীর অন্ধৃত শোভা দেখিতে যাত্রা করিবেন।

আমরা বিন্দু সরোবরের তীরের উপর দারোগা বাব্র বাটীতে বাসা লইরাছিলাম তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আপন পাগুর নিকট সুফল গ্রহণপূর্বক থগুগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে যাত্রা করিলাম। বাসাবাটী হইতে উদয়গিরি ও খগুগিরি প্রান্ন তুই ক্রোশ পথ, গোশকটে বাইতে হয়।

### উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি।

এই গিরিষয় একটী পাহাড় হইতে তুইভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া শিথরদেশে যতই উঠিবেন গিরিষয়ের বক্ষে ততই নানাপ্রকার গুহ ও কুপসকল দেথিতে দেখিতে মোহিত হইবেন। কত অর্থ, কত বৃদ্ধি সংযোগে এই সকল ভন্তমন্ত্র পাহাড় হইতে গুহাসকল নির্দ্মিত হইমাছিল, উহা একবার চিন্তা করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। পূর্ব্বে বৃদ্ধ তাপসগণ এই সকল গুহায় বাস করিতেন। পাহাড় ভেদ করিয়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল প্রকোঠের পর প্রকাণ্ড বারান্দা প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে আশ্চর্যাদ্বিত হইতে হয়। এই থণ্ড-গিরিতে যে সমস্ত গুহা আছে তন্মধ্যে রাণী হংসপুর নামক গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থান্ত্রী। ইহার শিথরদেশে জৈনদিগের একটী মন্দির অভাপি স্থাপিত আছে।

## উদয়গিরি।

থণ্ডগিরির শোভা দেখিয়া পাশ্ববর্তী যে গিরি দেখিতে পাইবেন ঐ পর্বতের নামই উদয়গিরি। এই গিরির উপর উঠিলেও অসংখ্য গুহা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গুহাগুলি এক্ষণে বেমেরামতি অবস্থায় শ্রীহীন হইয়াছে। অবগত হইলাম পূর্বে এই সকল গুহাগুলিতে বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেন, এবং দেশ বিদেশে তাঁহাদের ধর্মপ্রচার করিয়া ধর্মশ্রোত প্রবাহিত করিতেন, উহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ত্রত ছিল। সেই সময় এই সকল গুহাগুলির দৃশ্য কতই মন্দর ছিল। এক্ষণে ঐ সকল মুন্দর অছত নির্মিত গুহাগুলি ভূমাবস্থায় পতিত হইয়া কেবল বন্সজন্তুদিগের আবাস ক্ষল হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদয়গিরির মধ্যে যতগুলি গুহা দেখিবেন উহার প্রত্যেকটির দেওয়ালে নর, নারী, সৈনিক, প্রহরীর নানাবিধ প্রতিমৃত্তি খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এইরূপে গিরিছয়ের শোভা দর্শনের পর সত্যবাদী গ্রামে সাক্ষীগোপাল দর্শন মানসে ষ্টেশনাভিমুথে উপস্থিত হইলাম।

# শ্ৰীশ্ৰীসাক্ষীগোপালজীউ দশ্ন-যাত্ৰা।

ভ্বনেশ্বর ষ্টেশন হইতে সাক্ষীগোপাল নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়।
সাক্ষীগোপালজীউর মন্দির একটী উত্থানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই দেবা:
লয়ের প্রবেশ দারদেশে একটী প্রস্তরময় স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির
প্রাক্ষণে এক স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে, উহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেব
মন্দির প্রতিষ্ঠিত; ঐ মন্দিরেই সাক্ষীগোপালের চন্দ্নযাত্রা হয়। প্রধান
মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্দ্ধি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীকৃষণ মূর্দ্ধিই সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত।

সাক্ষী-গোপাল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ:— পূর্ব্বকালে কোন এক সমরে ছই আহ্বাপ তীর্থ পর্যাটনে যাত্রা করেন। উভয়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অপরটা যুবা। তাহারা উভয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে শ্রীধাম বৃদ্ধাবন (নিত্যধাম যাহা ত্রহ্লান্তের উপর অবস্থিত) তথায় উপস্থিত হইয়া পীড়াগ্রস্থ হন। যুবা সাধ্যাত্মসারে বৃদ্ধের শুশ্রুষা করিয়া তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন, তিনি নিঃসহায় অবস্থায় এই যুবার সেবায় মুশ্ম হইয়াছিলেন, কারণ তিনি মচকে দেখিয়াছিলেন যে যুবা আহার নিজা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার চেটা করিয়ার্ছে, মতরাং কিরূপে সেই উপকার প্রতিদান করিবেন এই চিস্তাতেই তিনি কাতর হইলেন অবশেষে নানাপ্রকার চিস্তার পর তাহার প্রাণস্করপা একমাত্র ছহিতাকে যুবার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, এই যুবা আহ্বণ হইলেও কুলমর্য্যতাতে আমাপেকা বহুগুণে নিকৃষ্ট, আমি উহাকে কন্তা সম্প্রান করিলে উহার

মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলেই যুবার বিশেষ উপকার হইবে। এইরূপ ছির করিয়া তিনি যুবার দহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীহরির দমুথে তাহাকে তাহার একমাত্র কন্সা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যুবা তথন বৃদ্ধকে পূনঃ পূনঃ বলিতে লাগিল, আপনি আমাপেক্ষা বয়োঃজোষ্ঠ এবং বৃদ্ধিমান, আপনাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি আমার প্রার্থনা, এই পূণ্য তীর্থস্থানে শ্রীগোপালজীউর সম্মুথে অঙ্গিকার করিবার পূর্বে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া শপথ করুন। তথন বৃদ্ধ গঞ্জীর স্বরে উত্তর করিলেন, তোমার বলিবার পূর্বে আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি এবং শ্রীগোপালের সম্মুথে তোমায় আমার একমাত্র ছহিতাকে সম্প্রদান করিব অঙ্গিকার করিলাম। অতঃপর তাহারা মনের স্বথে অপর আরও বছবিধ তীর্থ সকল পর্যাটন করিয়া আপন আপন বাটাতে নির্বিদ্ধে প্রত্যাণ্যমন করিলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যুবক বৃদ্ধের বাটীতে গমনপূর্বক ওাহার পূর্ব্ব অঙ্গিকার স্মরণ করাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল।
তথন বৃদ্ধ তাহার আত্মীয় স্বজনকে পূর্ব্ব ঘটনা ও প্রীগোপালের সমুখে
অঙ্গিকারের বিষয় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার আত্মীয়েরা নীচ বংশে
কক্ষাদান করিতে অসম্মত হইলেন, বৃদ্ধ ও আত্মীয়দিগের অমতে কিরপে
কক্ষা সম্প্রদান করিবেন একমনে উহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে
ঐ যুবা হুঃখিত মনে গ্রামন্থ অপরাপর ভদ্র লোকদিগের আশ্রম লইলেন
এবং বৃদ্ধের পুণ্যময় তীর্থ স্থানে শ্রীগোপালের সমুখে সত্যবদ্ধনের কথা
প্রকাশ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অহকার গর্বিত কুলীনগণ একযোগে যুবাকে
অগ্রাহ্থ করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া কোন্ উপায় অবলম্বনে যুবাকে
বিদায় দিবেন ইহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অবশেবে তাঁহারা যুবাকে
আহ্বান করিয়া জিক্কাদা করিজেন যে, তুমি বলিতেছ তুমি, বৃদ্ধ আর
তামার তীর্থ স্থানের শ্রীগোপাল, এই তিন জন থাকিয়া বৃদ্ধ সত্যবদ্ধনে

আবদ্ধ আছেন, যছপি ইহা প্রমাণ করিতে পার অর্থাৎ যছিপি তুমি তোমার আগোপালকে বৃন্দাবন হইতে এই প্রামে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিতে পার তাহা হইলে আমরা সকলে জাতিভয় না করিয়া তোমায় ক্ষ্যাদান করিব। তাহাদের এইরপ বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, বৃন্দাবন হইতে প্রীগোপাল এখানে সাক্ষীদান করিতে আদিবেন না আর আমরাও মৌলিক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিব না। যুবা এই অদ্ভূত বাক্য প্রবণ করিয়া হতাশ হইবার পরিবর্ত্তে বরং দিগুণ উৎসাহে তাহাদিগকে বলিলেন, যছপি আপনাদের বিচারে এইরপই স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া প্রীগোপালজীউকে সাক্ষীরূপে আপনাদের নিকট হাজির করিব, তিনি ( যুবা ) সগর্কো এইরূপ বলিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিব, তিনি ( যুবা ) সগর্কো এইরূপ বলিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিব,

একমনে এই বিপ্র গোপালরপ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে যথাসময়ে নির্ব্বিদ্ধে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার আরাধ্যদেক শ্রীগোপালক্টাউর নিকট করবোড়ে ভক্তিসহকারে প্রশাম করিয়া স্বীয় প্রঃথ জ্ঞাপুন করিলেন। আরও তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের বিচারে মর্মান্তিক হুঃথিত হইয়া শ্রীগোপালের নিকট বলিলেন, হে প্রভাে! এ জগতে ধনীর সহায় সকলেই হয়, গরীবদিগের বিচার কেহ করিতে ইচ্ছা করেন না, আপনি অধীনের প্রতি সদয় হইয়া সত্যবাদী গ্রামে গমনপূর্বক সাক্ষ্য না দিলে ব্রাদ্ধণের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, কিন্তু প্রভূ, মন্ত্রপি আপনি এ বিষয় অবগত হইয়াও সাক্ষ্য না দেন, তাহা হইলে এই পাপের জক্ত আপনাকে সম্পূর্ণ দাম্মী হইতে হইবে।

অন্তর্গ্যামী ভগবান সরল হৃদর ব্রাহ্মণের অবিচলিত ভক্তিতে মুগ্ধ হইরা তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক মধুরবচনে বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি বাহা বলিতেছ সে বিষর আমি সমস্তই অবগত আছি এবং এ বিষর প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু মনে রেখো পথিমধ্যে গমনকালীন তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে না, ষ্ম্মপি সন্দেহচিত্তে দৈবাৎ দৃষ্টি কর, তাহা হইলে নিশ্চর জানিবে যে, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব, আর একপদও অগ্রসর হইব না, অধিকিন্তু আমি যাইতেছি কিনা তাহার প্রমাণস্থরূপ আমার চরণের নৃপুর্ধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে থাকিবে এবং আমি তোমার পশ্চাদগামী হইব। ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের সকল প্রস্তাবেই সম্বত হইলেন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে শ্রীগোপালের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিবসই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীগোপালের সহিত বুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আলয়াভি-মুখে সভ্যবাদীগ্রামে প্রভ্যাগমন করিতে লাগিলেন। বছদিবস পর যুবা গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া নূপুরধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না, কারণ বালুকা-রাশি নৃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃপুর শব্দ রহিত করিয়াছিল, এই নিমিত্ত বিপ্র তাঁহার নূপুরের রুণু রুণু খব্দ শুনিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধচিতে যেমন পশ্চাতদিকে মুথ ফিরাইলেন, অমনি শ্রীগোপাল যুবাকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, আমি এইস্থান হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব না। তুমি আমার আদেশমত বৃদ্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট এই স্থানে আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। যুবা শ্রীগোপালের আজ্ঞাপ্রাপ্তে তদমুরূপ করিলেন। এই অদ্ভুত খটনার সকলকেই চমৎক্বত হইতে হইল। অবশেষ সেই ব্রাহ্মণ ও তাহার বজন শ্রীগোপালের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন এবং কুতা-শলপুটে আপনাপন ক্রটি স্বীকারপূর্ব্বক সন্তুর্গুচিত্তে প্রীগোপালের সমুথে ঐ যুবাকে কন্তা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। বুন্দাবন হইতে সাক্ষীরূপে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তের আশাপূর্ণ করিয়া ছিলেন, এই নিমিত্ত প্রভু এইস্থানে সাক্ষীগোপাল নামে বিরাজ করিতেছেন 🗵 ভক্তিপূর্বক এই এমূর্ত্তি দর্শন করিলে, এখাম বুন্দাবনের জ্রীগোবিন্দকীউ: मर्गन कन लोश इल्हा शह ।

कालानावाटक अवड अवं कालाठी वार । वदमाता क्यांका और विनि रेजि केंब्रिका है और विश्व गराम रमोक बोक्नादिक बोक्नाबलाटर दशकाडी विकास कार्क करिया ना कर निकार की शाम की में कार अस्त्री के बाद किया और निकार क नची केरनंत चार्यन कर्न चार्यन कर्ना निवासित स्थापी वर्गा बामर मुक्ता जिलाटक तथा कवित्वत किंद कारभव विगय विशि कत रवदमहे पृश्चादक गाविक क्षेत्री जनमहरू क्राविक कवितास्थितन लाहे नमा बीशाब धक्यांच नूच कृतिहीत लाखांच निष्क हिरलन । काता-हारम्य मोजामक से निक्हीरक अध्यक्ष कान वीनिएकन द्वारे निआवात अवस्थातः व्यंगका किनि मालामध्य प्राम्बद्ध गामिक बहुत प्राप्ता क गांवनी कागाव बार्शिक नाक करवता कानांक कारिता द्वारात स्वतान क यूकी प्रका हिलान, जारांत व्याठांत स्वतंत्र नामपूर्व निर्धात कांत्र स्वताहिन ध्या ब्रिडेंडाची विद्यान, धेरे निषिष्ठ गर्नरेजेट्ट अशिक्षिप्रदेश कविर्डन । कान-कारम क्रानाद्वीन मधुलमादव अवामशूच मिनानी ब्रोक्ट्यांवन नाविकी मरानदवन सम्बद्धी क्षांबद्धव शांविशक क्रांत्र

বিষাহের পর জাহার বার বৃদ্ধি হওবার তাহার গ্রেকুক দনিব পৌনের নিদশা সলিয়ান পাহের নিকটে কর প্রাথী হল। স্কাট তাহাকে পারশী তারার প্রশান্তিত এবং প্রতী বলির পুরুষ লেখিবা ও হাহার লিবিকে করক হইবা সোড় নগরেই ফৌজবার গলে নিযুক্ত করিবেন। প্রতার কামানিক সমাট পাহার হারীর নিকটেই রালা করকেন। তিনি অক্যাল বত প্রায়ক প্রতার রাজবারীয় স্বলেই ওকটা হলে হার্ম আহিক সম্পন্ন করিতেন এবং ব্যানার হারীর স্বলেই উপাত্তিত ঘইরা কর্ম আহিক সম্পন্ন করিতেন এবং ব্যানার হারীরভাবে উপাত্তিত ঘইরা কর্ম ব্যানার করিবেন। হিসুরা

ধুডির উপর চার্গকান এবং মাথার পাগড়ী লাগাইরা কার্য্য করিতেন আর মুসলমানেরা ইজের পরিধান করিরা কাছারীতে হাজির হইতেন ক্রেণ রাজাদেশ এইরুপই ছিল।

मिमान भारत वकी युवजी कन्ना हिन, य-भाव बाजाद ज्युन । তাহার বিবাহ इस नारे। একদা দেই কন্তা দানীগণ সহ অটা নিকার होती श्विमन वांचु त्मवनकारन कानाठां भरक भान कतिया আहिक विद्या मर्ड केळाउँ नमरत्र प्रथित। मान मान ठाँशां करे व्यायानमर्थन कतिरानन ३ मसार्फेडिका कामाठीरमंत्र भरम बरकाभवीक मिथिका केळवर भारत. हरक মুৰ্ণ কোলা থাকায় ধনী এবং মন্ত্ৰ উচ্চাৱণ শব্দ পাঠশ্ৰৰণ করিয়া বিভান প্তির করিয়াভিলেন। কলাচাঁদ এ বিষয় কিছুই অবগত ছিল না স্বতরাং ব্যাসময়ে আছিক ক্রীড়া সমাপ্নাত্তে আপন মনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। দাসীগণ সমাট-চুহিতার মনোভাব অবগত হইরা গুপ্তভাবে বেগমের নিকট আৰুশি করিয়া দিল, তথন বেগম তাহাদিগকে কোন কিছু 'লা' বলিরা পদ্মদিব্দ প্রত্যুবে গুপ্তভাবে শ্বয়ং সেই স্থন্দর যুবা কালাচাদকে আহিক অবস্থাতে দেখিলেন এবং গুপ্তচর পাঠাইরা কালাচাঁদের জাতি, কল, ব্যবসাদি সমস্ত অবঁপত হেইয়া মনে মনে অত্যন্ত সম্ভষ্ট হইলেন, কেননা এডদিন পর তাঁহার কটার উপযুক্ত পাত্র নম্বনগোচর হইল। তথন তিনি কলার অভিনাষ পূর্ণ করিবার জন্ত সমাটকে অমুরোধ করিলেন।

সমাট সলিমান শাহ বেগমের নিকট সমস্ত অবসত হইয়া আল্লাকে ধস্তুপ বাদ দিলেন। পরাদিবস তিনি মনের স্বথে আফ্লাদে সন্তুইচিত্তে কালাটাদকে কাছারী ঘরে নানা অছিলার আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কালাটাদ জাতিজয়ে উহা অস্বীকার করিলেন। তথন সম্রাট তাহাকে নানা প্রকার লোভ, শেবে জীঘনের ভর প্রদর্শন করিয়াও কিছুতেই তাহাকে সম্মত করিতে না পারিয়া অভ্যস্ত কুন্ধ হইলেন এবং তাহার শ্লের আদেশপ্রদান করিলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে এই বিধাদবার্তা সমস্ত দেশ ও প্রত্যেক গলীতে প্রীতে প্রচারিত ইইল। যথাক্রমে স্মাট্র্রহিতাও এই সার্বাদ্ পাইনা মাধাইও ইইলেন। তাহার সকল আশা নির্মুল হইতেই বিবেটনা করিব। আপন অদৃষ্টের বিষর চিন্তা করিতে করিতে উন্নাত্তর ক্লান্ধ থিড়কীবার দিরা নিজান্ত ইইরা ঐ বংগুভ্যে উপস্থিত ইইলেন এবং কাঁনিতে কাঁনিতে কাঁনিতে কালাটাদের পদতলে পতিত ইইরা তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেই উপস্থিত বিশাদ ইইতে উন্ধার ইইবেন এইরূপ পরামর্শ দিলেন, ( রে সময় কালাটারে প্রতি মৃহর্ত মৃত্যুকে আলিখন করিবার জক্ত অপেকা করিতেছিলেন নিউই সময় এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শন করিয়া কালাটাদকে হতবৃদ্ধি ইইতে ইইল টিন্তা কালাটাদের মুখভাব অবলোকন করিবা তাহার প্রার্থনার অসম্মত বাধ করিলেন এবং মনোক্রতে লাগিলেন। জলাদেরা এই সমস্থত তাহাকে হত্যা করিতে অস্থরোধ করিতে লাগিলেন। জলাদেরা এই সমস্থত ঘটনা অবলোকন করিয়া কোন কিছু দ্বির করিতে না পারিরা হুংখিত মুদ্দে বাদশার নিকট ক্রতাঞ্জলিপুটে আত্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলে, সমাট কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে করিতে তাহার রেহমরী ছুহিতার নিকট গ্রমন করিলেন।

এদিকে কালাটাদ অসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধানকল্পে ঐ সৌন্দর্য্যমন্ত্রী নবং বৌবনসম্পন্ন। সম্রাট্রুহিতাকে অবলোকন করিয়া তাহার রূপে এবং কাতর উক্তিতে মুখ্য হইরা তাহাকে বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন। সম্রাট বধ্যভূমে উপস্থিত হইরা, কালাটাদকে বিবাহ করিতে সম্মত অবগত হইরা তাহার শ্লাক্সা রহিত করিলেন এবং সেইদিনেই তাহার করে আপন মেহের ছুহিতাকে সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ব ক্রোধের শান্তি করিলেন। এইরূপে স্মাট্রুহিতা কালা-টাদকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

এই বিবাহ হেতু কালাচাদকে সমাজচ্যত হইতে হইল। তাহার মাতা পুত্রের উপস্থিত বিপদে প্রায়ন্চিত্তের ব্যবহা লইলেন, কালাচাদ মাতৃ আজ্ঞার প্রায়ন্ডিত করিয়াও কিছুতেই কোন ধলাদের হইল না ধেবিলেন স্তবাং কালাচাদ্রকে বাদ্য হইয়া একঘরিয়া হইয়া থাকিতে হইল। এইরূপে কিছুবিন হিনি মনোহাথে কাল্যাপন করিছেছেন, সেই সময় কলির একমাত্র আশিক্তা প্রীপ্রীক্রগন্নাথদেবকৈ শ্বরণ হইল, তথন তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে শ্রীক্রেজে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ পবিত্র প্ণ্যস্থানে ধন্না দিলেন। তিনি একমনে একপ্রাণে অনাহারে ছয়দিন ধন্না দিরাও ভগবানের কোর্নার্কপ্রপ্রতাদেশ হইল না দেখিয়া হাখিত হইলেন, অধিকত্ত পাগুরা তাহার পরিচয় পাইয়া প্রধান পাগুরে আক্রান্থ্যায়ী শ্রীমন্দির হইতে অপমান্ধ্রক তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। কালাটাদ ঐ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হুথে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন আর হিন্দুদিগের দেবতার ক্রমতা অন্তর্ধ্বান হইয়াছে এইপ্রকার দিনাত্ত করিয়া তিনি হিন্দু দেবতাদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন। কালাটাদ হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবতাদিগের প্রতিভ্রানক অত্যাচার করাতে হিন্দুরা তাহার ক্ব্যবহারে অসম্ভষ্ট হইয়া হুথে ভাহাকে কালাপাহাড় বলিতে লাগিলেন।

এইরপে কালাটাদ শ্রীমন্দির হইতে অপমানিত হইরাই স্বেচ্ছার মুসল-মান ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং সমাট ( খণ্ডর ) কে বার্ম্বার উৎকল বিজয়ের জয়্ম অম্বরোধ করিতে লাগিলেন। বাদসাহ এই জামাতার উৎসাহে উর্জেজিত হইরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট্ হইলেন এবং পুর্কার স্বরূপ তাহার সমন্ত রোনার ক্রমিনারক করিলেন। কালাটাদ নিজগুণে অল সময়ের মধ্যে সমন্ত সেনার শ্রহাভাজন হইলেন। তথন সলিমানশাহ কালাটাদের অভ্তুত সন্তুতি দান করিলেন। কেই সমর প্রসাবংশীর মহাপরাক্রান্ত মুকুন্দলেবে নামক এক শ্রন্থা তথার রাজ্য শাসন করিতেন। মুসলমানেরা বার্ম্বার্র উড়িয়া আক্রমণ করিরা মুকুন্দদেবের অভ্তুত রণ-কৌশলের নিকট পরাজিত মইরাছিল। এবার কালাটাদের অমিতবিক্রম এবং সম্রাটের অসংখ্য অজের

গৈছ সন্নিৰেশিত হওবাদ তাহারা বীরদর্শে উড়িছা আজন করিব। নহাবীর মকুলদেব পুর্বের ছার যবনদিগকে তাজ্জা করিবা সামাল্যমাত সেল্ল
সমাল্যমাহারে রণভূমে প্রবেশ করাতে সেই অসংখ্য মুখন চম্যু ভেন্ন করিবার
সমাল্য পরিবেটিত ইইলেন, তথন তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিবার
আজের যবনদিগকে নিপাত করিতে করিতে বীরের লাগ জীবন বিস্কান
করিবা অর্থে গমন করিলেন তৎসকে উড়িছার ভাগ্যসন্মী ও অর্থ্যান
হইলেন। এইরূপে উড়িছা মুসলমানদিগের অর্থীন এবং বালালাদেশের
আংশীভূত ইইল।

কালাটাদ বিজয়ী হইয়া পূর্ব জ্বীপমান স্বরণপূর্বক ইচ্ছামত শ্রীক্ষেত্রে ভয়হ্ব অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন পাণ্ডারা ভয়ে জগন্নাথদেইকে শ্রীমন্দির হইতে গুপ্তভাবে লইয়া গিয়া ভ্রদমধ্যে প্রোধিত করিলেন, তথাপি কালার হন্তে নিস্তার পাইলেন না ; বহু অমুসন্ধানে এবং অভি কঠে পাতি পাতি সন্ধান করিয়া কালাটাদ বিগ্রহ সৃষ্টি বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে ভন্মে পরিণত করেন। তাহার পর কালাটাদ ইচ্ছামুসারে আপন সৈত্ত সমভিব্যাহারে জৌনপুর রাজ্যে, কানীধামে আরও বছবিধ হিন্দুদিগেব বিখ্যাত তীর্থ ছানে উপন্থিত হইয়া ক্রমান্তরে আট বংসর কাল হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ মূর্ত্তির উপর অমাম্বিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। কাশীধামে অত্যাচার সময় কালার এক বুবতী মাতুলানীর প্রতি তাহারই আনেশন্ত এক যবন বলাৎকার করে, তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাছাটেব নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া মনোহুতেথ নানাত্রণ তিরাম্বর করিয়া কেইছানেই কালাচাদেৰ কটিস্থিত তরবারি ছিনাইয়া লইয়া আত্মহত্যা করেন, তদর্শনে তিনি তম্ভিত হইয়া অত্যাচার করিতে বিরত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন, আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ অত্যাচারের শান্তি হইন। বলা বাছলা কালাচাঁদের মাতুলানী ধে কাশীতে বাস করিতেন তাহা তিনি পূর্বে জানিতেন না, এই 'लागर्थन पर्छ कामाठांपरक चाखतिक हाथि**छ रहे**राउ रहेन এवः हेरावहे ক্ষেন্ত ক্ষিত্র পান্তি বাপন ইইরাছিল। নেই নিন্তি কাল্যধানে একমার্ত্র ক্ষানিলিল নলী কোবেশরের প্রধান নির্দ্ধ রক্ষা হটরাছিল, অভালি এই অনাদিনিক কাল্যধানে বিরাজিত। একশে কাল্যিত আমরা যে দ্র্মান্ত নিবলিক ধর্ণন করিরা থাকি এক কেলারেরর ব্যতীত সকলগুলিই কাল্যিপারাড়ের অত্যাচার সমরের পর স্থাপিত হইরাছে। ক্ষিত্র আর্চ্চে কাল্যিদার ক্রেন্ত্রের দ্রাবস্থা দর্শন করিরা সেই রাজেই মনোক্রথে সন্ন্যাসীবেশে কোখার নিক্ষেল ইইরাছিলেন, সেই অবধি আর তাহার কোন সন্ধান পাওরা ধার নাই।

## পুরী তীর্থ।

কলিষ্ণে ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ম ক্রিকার করিবার জন্ম করিবার বিশ্বনিয়ন্তির বিশ্বনিয়ার্থির বিশ্বনিয়ন্তির বিশ্বনিয়ার বিশ্বনিয়ন্তির বিশ্বনিয়ন বিশ্বনিয়ন্তির বিশ্বনিয়ন ব

## কলি মাহাত্মা।

'এই কলিকালৈ সভা, ধর্ম পবিত্রতা, ক্ষমা, নরা; আয়ু, বল এবং স্থান্তি লকলগুলিই বিন্তু ক্ষমান কলিলে মহাটেছে ধনই সর্বাচ্ছেন্তি পদার্থ হইবে এবং ধর্মান ক্ষমান বিবরে ধনই বলবং হইবে । কলিতে ক্ষমি অহ-সারে বিবাহ ক্রম বিক্রম হইবে এবং স্থা পুরুষ্টের মধ্যে যাহাই রতি কৌশল অধিক তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। ব্রাক্ষপদিশের চিন্তের মধ্যে কৈবল যজ্ঞহক মন্ত্রানিপের পরমায় ৫০ পঞ্চাশ বংসর ছির থাকিবে কিন্ত অধিকাংশ मकुषादक २०।२२ वश्मत्र वहत्यहे मानवनीमा भाव कत्रिएक हहेत्व। प्रिहः দিগের দেহ ধর্মাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং আতিতেদ বর্ণভেদ বিচার করিবে না। চৌৰ্য্য কাৰ্যোই তৎপৱ হইবে, মিথা ভিন্ন সভ্য ভ্ৰমেও বলিবে না এবং বুধা হিংসা মন্ত্রজ্বদিপের স্বভাব দিছত। ইইবে। পো সকল ছাগবৎ থৰ্বাকৃতি হইক্টা অন্ধ কুট প্ৰদান করিবে। স্বভাদিতে পূৰ্বের জান গছ ও मिहें ठा थाकिएवं ना अवर वृक्षानिएड ७ अहूद भविमाल कन बनाहिएवं ना नवक्षीविभरकः भृथियोत भरका भन्नभ वक्ष त्वांत कतित्व। भिजा, भांजा <del>धक</del>-अटनंद भवासर्भ ना लहेवा हेहारमदहें भवासर्भ नहेवा कांच कविरंद । किन कारन उंदर मकरनद श्रव कीन हहेर्स, त्यच हहेरछ सन हहेरद मां. त्करन বিহাত ও বন্ধাগাত হইবে, মহযাগণের পর্যভের স্থার আচরণ হইবেনা কলির পূর্ণাবস্থার ছল, মিথ্যা আলক, নিক্রা, হিংসা, কুংখ, শোক, মোহ, ভর ও দৈরদশার প্রাধান্ত হইবে, আর ও মহারগণ কুদেদশী, অর জোমী, অধিক আহারকারী, অভিশব্ন কর্মী ও ধনহীন হইবে। কলিকালে সক্র ত্রীই অসতী হইবে, কেবল গর্জধারিণী আপন গর্জধাত পুরেম নিকট গতী थोकित, कनिवारंकत जिनात्मफ्ड अहे मुक्त नामनीक इहेरव।

কলিকালে প্রত্যেক নগর ও গ্রাম গাঁবও ও ক্ষানারা পরিপূর্ণ থাকিবে কেই কাহারপ্র জ্বীন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। মহয়গণ পিত্তল ও কাঁপার পরিবর্জে লৌকের বাসনকে সমান্তর করিবে. স্নাঞ্জা ভাদ্রবর্ণ হইবেন।

বান্ধণেয়া অত্যন্ত পেটুক হইবেন নিমন্ত্ৰণ হইলে আডি বিচার করিবেন না । খ্রীদোকেরা ধর্মাক্লজি ও অধিক ভোজী হইবে এবং বছ সপ্তাম প্রত্নব করিয়া जन्नीय ७ नज्जारीना रहेश निज्ञत करूंजोरी रहेरत ७ मस्तना क्रीया-ছলাবেষণ করিয়া বেড়াইবে। বুলিয়াজের ইচ্ছাহ্যনাত্রে সামীরা ওকর ভার জীলেবা করিবে ও জৈব হইয়া থাকিবে। শ্লেরা দ্রীদাণের শাস্ত अशासन कुतिका भूपांकको कतिरव , विदः ज्ञान्तरभन्ना भूटलक निकछ वावश नहेरवन. उथनहें कॅनिज शूर्वनान हहेरव 'अथार आशनांत जीवरन गाहा দেখিবেন আপনার পুত্র পৌত্রেরা তাহার ঠিক বিপরীত দেখিতে থাকিবে। অন্নকষ্ট, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাচুর্জাব হইবে, লোকের অন্ন, বস্ত্র, পান, ভোজনের স্থান ও ভূমি থাকিবে না ৷ সামার্ক্ত অর্থ লইবা আভ্বিচ্ছেদ ঘটিবে। লোকে অরাভাবে পিতা মাতা, পুত্র, ক্রা ও পদ্বীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক কবিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কপটধর্ম 👯 শর্মপ্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। কলিকালে অন্ধান ও বিভালান অৰ্থেক্ষা অধিক পুণ্য আর विजीव थेकिटन ना। भून कनिकाल लाटक निनाटक वेकवात माज हितनाम উচ্চারণ করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে কলিমাহান্য নামক গ্রমে এইরপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিযুগে একমাত্র জাণকন্তা জগন্ধাখনেব, যিনি ইচ্ছামুসারে লীলারশে আপন অংশ হইতে প্রীপ্রীমৌরালনামে ধরার অবতীর্ণ হইরা কত মহা
গাপীদিগকে উন্ধার করিয়া কত লীলাখেলা প্রকাশে মৃত্যুদিগকে তবপারের
কাণ্ডারী প্রীহরির পন্নে মতি রাখিত উপদেশ দান করিয়া, যত তীর্থ সকল
পর্যান করিয়া অবশেবে এই ক্রিয়া এই ক্ষেত্রের নাম প্রীক্ষেত্র করিয়াছিলেন থে
কন্ধশাময়ের কণামাত্র কর্মণা প্রীপ্ত হইলে গৃতিভঙ্গন অব্লেশে মৃক্ত প্রাপ্ত হইরা
থাকেন। সেই গৃতিতপাবন তবপারের একমাত্র কাণ্ডারী জগন্ধাখনেবংক

কাহার না দর্শন করিতে ইচ্ছা হর ? আগ্রীপৌরাক্সকর নামক এছে এবিষর স্পাটাক্ষরে প্রকাশিত আছে।

## শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউর দর্শন যাত্রা।

সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন হুইতে পুরী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া প্রান্ধ দেড় মাইল বাঁধা রাত্তা দিয়া ক্ষীন্ধাধদেবজীউর শ্রীমন্দির দর্শন করিতে যাইতে হয়। এখানে সরকার বাহাছুরের ছকুম অহযায়ী পাঁচ আইন অত্যন্ত প্রবল অর্থাৎ কেহ রাস্তায় নিদৃষ্ট স্থান ব্যতীত প্রস্রাব করিলেই তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। পুরী ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দিরে ঘাইবার সমস্ব গোশকট ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়।

প্রীপ্রীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দির ভারতের এক শিল্প নৈপুণ্যের দিগন্ত বিস্তারী কীন্তিন্ত । এই মন্দির পূর্ব্ব পান্চিমে বিস্তৃত এবং চারি ভাগে বিভক্ত যথা:—ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও পীঠস্থান বা রক্সবেদী। ইহার তলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্যান্ত সমস্তই প্রস্তবন্ধারা ক্রিইনিত। এই প্রীমন্দিরের উচ্চতা ১২৬ হক্ত বা ১৮৯ ফিট, পূর্ব্বে বে জগথেবিখ্যাত স্মর্হৎ সর্বোচ্চ ত্রিভ্বনেশ্বরের মন্দির দার্শনে মনে করিন্নাছেন যে ইহারস্থান্ন উচ্চ মন্দির আর নাই দেই মন্দিরের উচ্চতা ১৬৬ ফিট আর পুরীব প্রীমন্দিরেব উচ্চতা ১৮৯ এই তুই মন্দিরের উচ্চতা তুলনা করিলে ব্রিতে পাবিবেন বে জ্বনেশ্বরের মন্দির অপেকা পুরীর শ্রীমন্দির ২৪ ফিট অধিক উচ্চ।

### তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী।

এই মন্দিরের শিধরদেশে লীগচক্র নামে যে বৃহৎ চক্র দেখিবেন পুরীবাসী পাণ্ডাদিগের নিকট অবসত হইলাম গুরুত কালাপাহাড় এই চক্র ভয় করিবার অন্ত বিশেষ চেই। পাইরাছিল নিকা কিছুতেই কুত্বার্ত্ত হইতে পারেন নাই। আরিও অবসত হইলাম যে, এই-নীলচক্রের ওজন কিছু কম পাচ মন কিছু মন্দিরের উল্লেশ হইতে উর্হার্থনিরীক্ষণ করিলে ঐ চক্র যে এত অধিক ভারি তাঁহা কিছুতেই অনুমান হয় না।

কথিত আছে প্রীক্রীজগরাথদেবকে রন্ধবেদীর উপর দর্শন করিলে দশ অবতারের দর্শন কল প্রাপ্ত হওরা যার, এই নিমিন্ত সকল তীর্থের সার পুরুবোভম ক্ষেত্র এবং কলিকালে সকল দেবের প্রেষ্ঠ "জগরাখদেব" নামে প্রসিক্ষ হইয়াছেন। পুরীর প্রীমন্দিরের চারিন্ধিকে চারিটা বার আছে, ঐ বার গুলি ভির ভির নামে শোভা পাইতেছে। উত্তর বারে ইইটা হতিমূর্তি হাপিত থাকার উহার নাম হতিঘাব হইয়াছে। দন্দিব্যারে হুইটা স্থাক্র্যি থাকাতে, উহার নাম অখবার হইয়াছে। পশ্চিম বারকে থঞ্চার বলে, আর পূর্ব বারে তুইটা সিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিরা, এই বার সিংহবার নামে বিখ্যাত হইরাছে। সিংহবার অপরাপর বার অক্রান্ধনা শিরকার্য্যে শোভিত এবং এই বারই প্রীমন্দিরের প্রবেশ পথের প্রধান বার।

সিংহ্ছারের সমূথে যে প্রাপত্ত পাকা বীধা রাস্তা আছে উহার নাম বড় দাঁড় রাস্তা। আযাঢ় মাদে প্রভুর রথযাতা ঐ বিভূত রাস্তার উপর সূমূপ্র হইরা থাকে এবং এই রাস্তাই পুরীর প্রধান পথ বলিয়া প্রসিক হইরাছে, কারণ সমস্ত পুরীধামে এরপ প্রশক্ত রাস্তা আর ছিতীর নাই। এই রাস্তার তুই ধারে দোকান সকল সজ্জিত থাকার, ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইরাছে।

সিংহছারের সন্মধে রেলিং বেরা বে একটা চতুকোণ উচ্চ ক্তম্ভ দেথিতে পাওয়া যায় উহার নাম অরুণস্তম্ভ । এই ক্সরণ ক্তম্ভের মূলদেশ চতুকোণ-বিশিষ্ট এবং ক্তম্ভের উপরিভাগ ক্লফ প্রক্তম্বনির্দ্ধিত গাত্রে পলভোলা আছে।



শী শীতগুলাথ দেব জাতির মন্দির।

[ १३३ शहा ]



হইলাম এই স্তম্ভ সর্ব্ধ প্রথমে কোনার্কু নামক সমুদ্র ক্রীব্রন্থ ক্রবাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পূর্বভাগে অবস্থিত ছিল, সেই মন্দির বেমেরামভিতে ওম হইরা সৌন্দর্য্যহীন হ এতেল পর সাধারণকে অক্লব্যন্তের সৌন্দর্য্য দেথাইবার নিমিক্ত এইস্থানে স্থাপিত হইরাছে।

নিংহেলারে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পথের প্রথমৈই দক্ষিণনিকের দৈওদানৈর নিরদেশে এক জগরাথমূর্ত্তি প্রতিষ্টিত আহি পর্নান পাওরা থার। ঐ শ্রীমৃত্তি পতিতপাবন নামে বিরাজ করিতেকেন। যাহারা শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না, অবগত হইলাম ঐ পতিতপাবন-জীক্তকে ভক্তিপূর্বক দর্শন করিলে তাহারা রন্ধবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মৃত্তিগ্রেরের দর্শনফল প্রাপ্ত হইরা মৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। প্রবেশবারের প্রথমে এই (জগরাথ) পতিতপাবন-জীউকে প্রতিষ্ঠা করিবার কারণ এই বে, পূর্বকালে জনৈকপুরীর রাজা চরিত্রলাহে পতিত হন। পতিতজনের শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ অধিকার না থাকাতে তিনি মৃক্ত হইবার জন্ম জগরাথদেবের আশ্রেয় লন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বাবস্থা অন্থসারে এই শ্রীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, কাবণ তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যভাপি আমার স্থাম্ম কোন তুর্ভাগ্য থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠিত এই পতিতপাবন জীউকে দর্শন করিলে প্রভুব রূপায় সহজেই উন্ধার হইকে পান্ধিবন।

ভক্তগণ প্রথমে সিংহ্লারে এই পতিতপাবনন্দীউকে দর্শন করিবেন, তংপরে হাবিংশটা প্রস্তরের বৃহৎ সোপান অভিক্রম করিলে প্রথম তোরণ পার হইয়া দ্বিতীয় ভোরণে পৌছিবেন। এই দ্বিতীয় ভোরণে শুক্ষ মহাপ্রসাদ ও আনন্দনারুত্ব সারি সায়ি দোকান স্মুশোভিত দেখিতে পাইবেন এবং দোকানীদিগের কথাবার্ত্তা ও ভারতকি দেখিলে মনে মনে কত আনন্দ অমুভব করিবেন। লোক পরস্পরায় অবগত হইলাম যে সাধারণে এই মহাপ্রসাদ বিক্রেয় করিবার অধিকার পান না, ঘাহারা বংশামুক্রমে ক্রিক্রয় করিবার হিন্দুক্র মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার হিন্দুক্রমি বিক্রয় করিরা থাকেন. এই নিশ্বিদ্ধ

বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া পুরীরাজের নিকট ছাড়পত্র লইতে হয়। এই
ফিতীয় তোরণের পূর্বধারে আনন্দবাজার ও ম্বানমঞ্চ। আনন্দবাজার
নামেও যেমন শ্রবণমধূর, দর্শনেও সেইরূপ প্রীতিপদ। আনন্দবাজারে ছোট
বড় সকল প্রকার আটকিয়া পাওয়া যায়। আয়, ডাল, থিচারয়, ব্যঞ্জন
প্রভৃতি সমস্তই মহাপ্রসাদ নামে খ্যাত অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে প্রীপ্রীজগন্নাথ,
বলভদ্র ও স্বভদ্রা মাতার ভোগ হয়, সে সমস্তই মহাপ্রসাদ নামে প্রসিদ্ধ।
আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল দ্রব্য সহজেই পাক করা যায়, সেইরূপ দ্রব্যেই প্রভুর ভোগের নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আনন্দবাজারের ডাইল সর্বাপেক্ষা স্কর্মান্ত।

গঙ্গাজল চণ্ডালম্পর্শে যেরূপ অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহাপ্রসাদ কিছুতেই অপবিত্র হয় না। এই প্রসাদ ক্রয় বিক্রয় করিলেও দোষ নাই। শুদ্ধ অবস্থার বা দ্র হইতে আদিলেও ইহা শুদ্ধ। মহাপ্রসাদ যে অবস্থার পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিৎ। এই মহাপ্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে সকল পাপ বিদ্বিত হয়। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, যাত্রী যত অধিক হউক না কেন, কাহাকেও কথন প্রসাদের নিমিন্ত ভাবিতে হয় না। এইরূপ পবিত্র তীর্থ ভূমগুলে আর দিত্রীয় নাই। ধক্ত জগন্নাথদেব! ধক্ত তোমার মাহাক্ম! এই আনন্দবাজারের পূর্ব্বধারে যে মানমঞ্চ দর্শন পাইবেন, মানবাজার সময় এই বেদীর উপর প্রভূর স্বানোৎসব সম্পন্ন হয়।

পুরীর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, চামড়ার মণিব্যাগ, হাড়ের বাঁটের ছুরি এইরূপ অস্খ্র দ্রব্যাসকল ভূলক্রমে লইয়া প্রবেশ করিবন না, কারণ এরূপ কোন অস্থ্র দ্রব্য মন্দির মধ্যে কোন যাত্রীর নিকট কোন পাণ্ডা দেখিতে পাইলে, তাহাকে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়, এমন কি এই অস্থ্র দ্রব্যের নিমিত্ত জগবন্ধর ভোগ পর্যান্ত নষ্ট হয়, অতএব অধীনের এই সাক্ষাক সাক্ষাক্র সাক্যাক্র সাক্ষাক্র সাক

দ্বিতীয় তোরণ পার হইলেই ভোগমন্দিরে আসিতে হইবে, এই স্থানেই প্রভুর ভোগ হয়। যে সকল ভোগ ভক্তগণ প্রদন্ত হয়, সেই আটকিয়া ভোগ এই মন্দিরেই হইয়া থাকে, আর পুরীরাজ প্রদন্ত যে ভোগ হয়, উই মন্দির মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ ভোগমন্দিরের তুই পার্মের দ্বার, স্কাদা বন্ধ থাকে কারণ সহসা কোন যাত্রী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভোগ নই করিতে পারেন।

আনন্দবাজারে ইচ্ছামুসারে মনের স্থথে প্রসাদ থরিদ করিবার সমর দেখিতে পাইবেন কত ব্রাহ্মণ নানা জাতীয় হিন্দুদিগের মুথে প্রসাদ দিতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রদন্ত প্রসাদ আফ্রাদের সহিত আহার করিবে, কেহ আপত্তি করিলে তাহাদের নিকট জানিতে পাইবেন যে, রাজা ইন্দ্রহামের প্রতি প্রভু সদর হইয়া বর নইতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পুরীধামে আগত যাত্রীরা যেন পরস্পর পরস্পরে বিষেয়ভাব হৃদর হইতে অপসারিত করিয়া একমনে একপ্রাণে জাতিভেদ ভূলিয়া উচ্ছিন্ত প্রসাদ একে অপরের মুথে নির্মিকারচিত্তে সহাস্থে ভূলিয়া দেয়। প্রীশ্রীজগরাধদেব ভক্তের ঐ আশা পুরণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই প্রথা আজও বিলুপ্ত হয় নাই, কলিকালে কর্থনও যে হইবে এরপ ধারণা হয় না। ভক্তচুড়ামণি রাজা ইন্দ্রহামের আদেশমতে এই তীর্থক্ষেত্রে কোন যাত্রীও রক্তই করিতে ইচ্ছা করেন না।

এই সকল নানাবিধ শোভা দর্শন করিতে করিতে গরুড়গুন্ত নামক ফটক দিয়া রক্লবেদী দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই সুরুহৎ ফটকে প্রবেশ করিলেই সমূথে যে গোলাকতি শুন্ত দেখিতে পাইবেন, উহাই গরুড়গুন্ত । নারায়ণ-বাহন গরুড় ঐ শুন্তের উপর কর্মোড়ে তাঁহার শীচরণ ধ্যান করিতেছেন। এই শুন্তের নিমদেশে সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ ঘতের প্রদীপ জালিয়া আপনাকে ধন্ত বোধ করেন। তংপরেই নাটমন্দির। এই শুনের দেয়ালে নানাপ্রকার চিত্র অন্ধিত আছে। তাহার পর অংশর পিঞ্জ অর্থাৎ

মুর্জিবরের বার্ষিক অন্ধরাগ এইস্থানেই হইয়া থাকে। এই নাটমন্দিরের শেষ
স্থীমায় যে স্থানে কার্ছের রেলিং আছে ভক্তগণ আপন আপন পাণ্ডা কর্তৃক
এই স্থান হইতে ধ্লা পায়ে জগৎপিতা জগরাখদেবের ঝাঁকিদর্শন পাইয়া
থাকেন। এইস্থান হইতে রম্বনেদী অনেক দূর এবং অন্ধকারময়, কেবলমাত্র
একটা বৃহৎ প্রদীপের আলোক থাকায় তথন ভালরপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু
রাত্রিকালে যথন রম্ন বেদীর ভিতরের সমস্ত আলোক প্রজ্ঞালিত হয় তথন
মচাক্রমণে শ্রীমৃত্তিদিগের দর্শন লাভ হয় ।

এই রেলিং দেওয়া স্থান হইতে আমরা প্রথম স্থান করিলাম, আয়ও
দেখিলাম আমার স্থায় কত ভক্ত পাল হইতে মুর্জির পার্ছবার আশায় হাটু
গাড়িয়া জয় জগবন্ধ ! স্বরে তাঁহার তব গুণগান করিতেছেন। এই পুণ্যস্থানে
একবার প্রবেশ করিলে, সকলেরই মনোমধ্যে কি এক অনির্বাচনীয় পবিত্র
ভাবের উদয় হয় উহা বর্ণনাতীত। তাহার পর যে বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম,
তথায় গমনপূর্বক সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম।

পরদিবদ মান অন্তিক সমাপনান্তে । তার বন্ধ্র পরিধান করিয়া পাণ্ডার সাহায্যে রত্নবেদীর উপর শ্রীমৃত্তিত্ররের দর্শন করিয়া যে কত আনন্দ অন্তত্ত্ব করিলাম উহা লেখনীর দারা জ্ঞাত করা যায় না, কেননা থাঁহার দর্শন লালসায় সংসারের নানাপ্রকার মায়া ছিন্ন করিয়া এই পবিত্র স্থানে আসিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ধ হইয়াছিলাম এক্ষণে রূপাময়ের করুণায় সেই মহাত্রত উজ্জাপন হইল। মায়াময়ের প্রধান মায়া "আমার" এই মহামায়ায় সকলেই সমাচ্ছন্ন যেরূপ আমার ধন, আমার পুত্র, আমার কন্তা যে "আমার" শন্দের তুলনা রহিত, কিন্তু আমি যে কাহার, সে বিষয়্প একবারও কি কেহ চিন্তা করিতেছেন? সে যাহা হউক, এই রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া বারত্রের প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং জ্বগবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং জ্বগবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং জ্বগবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং জ্বগবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং ক্রবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্ত অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং ক্রবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্ত অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং ক্রবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভিলাঘিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয় এবং ক্রবন্ধী বার্ত্র এই সকল লাক্তর্জ্বন

রন্ধবেদীটী দীর্ষে ১৬ ফিট উর্জে ৪ ফিট্ সেই বেদীর উপর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বমূথে সারি সারি অবস্থিত আছেন। সর্ব্বপ্রথমে স্থদন্দ, তৎপরে জগরাথ, তাহার প্রার স্থভদা ও সর্বশেষে বলভদ্রদেব বিরাজ করিতেছেন। রন্ধবেদীর বহির্ভাগে ব্রীগৌরাক্সীর চরণ পাত্রকা শ্যা, কুমণ্ডল ও অপরাপর তাঁহার পবিত্র চিহ্ন সকল পাণ্ডাগণ ভক্তদিগকে দর্শনদানে মোহিত করান।

জগন্ধাথনের জীউর প্রত্যাহ চারিবার ভোগ হইরা থাকে। প্রথম ভোগের নাম বাল্যভোগ, দিতীয় ভোগের নাম থেচরান্ন ভোগ, তৃতীয় ভোগের নাম সঞাধুপা এবং চতুর্থ ভোগের নাম বড় শুকার।

প্রাক্ত কালে কুন্দুভিধ্বনি করিয়া প্রভুকে জাগরণ করান হয়। তাহার পর দস্তধাবন জন্ম দস্তকাটি প্রদান করা হয়, তৎপরে শ্রীন্তিদিগকে চন্দনাদি লেপনপূর্বক বস্ত্র পরিধান করান হয়। এই সকল সমাপ্ত হইলে বাল্য ভোগ হয়, তাহার পর দিতীয় ভোগে হয়, এই দিতীয় ভোগের সময় আরু ব্যঞ্জনাদি থিচুরীভোগ দেওয়া হয় এই সকল সম্পন্ন হইলে প্রভুব আরতি হইয়া মন্দির দার বন্ধ হয়, এইর্জ্জেগবেলা চারি ঘটিকা পর্যান্ত দার বন্ধ থাকে, তাহার পর প্রভুব নির্দ্রাভক হইলে বৈকাল ভোগ হইয়া থাকে সেই ভোগে থাজা, গজা, দি পকরাম (পাস্তাভাত) প্রভৃতি দেওয়া হয়, ভোগ শেষ হইলে আরতি হয়। মধ্যাহ্ণ ভোগের ও শৃকার ভোগের সময় জগমোহনেনটীরা নৃত্য করিতে থাকে এবং পাঞাগণ চামর ব্যক্তন ও শুব গুণান করিতে থাকেন সঙ্গে স্বর্হৎ কাসর ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

রাজিকালে যে ভোগ হর তাহার নাম শৃঙ্গার ভোগ আর যে আরতি হয় উহারই নাম শৃঙ্গার বেশ। ঐ সময় মূর্ত্তিগ্রহকে বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত করিয়া নানাপ্রকার শ্রব্যন্তকল প্রালানে ভোগ হয়। এই আরতি বহুক্ষণ ব্যাপী হইয়া থাকে। শৃঙ্গার বেশ দর্শন যোগ্য। সমস্ত কথা পণ্ড করিয়া এই শৃঙ্গার বেশ ও মহাআরতি কর্ত্তব্য জ্ঞান বোধে দর্শন করিবেন। যে সকল আট্কের ভোগের রং ময়লা ও মোটা চাউলে প্রস্তুত উহাই কগরাথদেবের ভোগ আর যে সকল ভোগ সাদা ধপধপে অথচ সরু চাউলের প্রস্তুত উহা বলভদ্রদেবের ভোগ বলিয়া জানিবেন, আর স্নৃভদা মাতার ভোগও বলভদ্রদেবের ভোগের স্থায় স্থশ্রী হইয়া থাকে।

রস্থবেদী দর্শনের পর পশ্চিম হার দিয়া অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইবেন কত বন্ধ্যা নারী ফলপতনের আশায় এই বৃক্ষতলে আপন আপন অঞ্চল বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কথিত আছে যাহার অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবে তিনি পুত্রলাভ, যাহার কলিকা (কুশী) পতিত হইবে তিনি ক্যারত্ব লাভ করিবেন, কিন্তু যাহার অদৃষ্ট অত্যস্ত মন্দ এই হুয়ের মধ্যে কোনটাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

এই বাহির প্রাঙ্গন হইতে শ্রীমন্দিরের স্থন্দর দৃষ্ট উত্তমরূপে দর্শন করিবেন। এই শ্রীমন্দির বিশ্বকর্মা এরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছেন যে ইহার ছায়া ঐ মন্দির মধ্যেই পতিত হয় অন্ত কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নিয়ভাগে একাদশী গৃহ দর্শন করিবেন। এই ক্ষেত্রে এই দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলেই একাদশী নামক মহাব্রতের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন্ত্রয়া যায়, এই তীর্থে একাদশীর উপবাস নাই।

শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বৃহদাকার অঙ্গীল মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ অফু-সন্ধানে পাণ্ডাদিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এই মন্দির ভক্ত এবং অভক্ত: উভয়ের পরীক্ষার হল। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হদয়ে একবারমাত্র শ্রীমৃত্তি দর্শন করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অন্তিমে বৈকুঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দিনাস্তে কতলোক জগন্ধাথদেবজীউকে দর্শন করিতেছেন, ঐ সকল দর্শকদিগের মধ্যে কাহারা ভক্ত এবং কাহারা অভক্ত ইহা পরীক্ষার নিমিত্তই এইসকল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্র বিচিত্র অক্ষিত করা হইয়াছে। শ্রীমৃত্তি দর্শনে পূর্বেষ্ঠ যাহারা এইসকল চিত্র দেখিয়া মন্দিরের

প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ করেন, তাহারা পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দেবতা দর্শনের পূর্ব্বেই তাঁহারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীমৃর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন শ্রীমন্দিরের গাত্রে নানাবিধ দেবদেবীরও চিত্র সকল দেখিতে পাইবেন, অতএব ভক্তগণ এই পুণাধামে উপস্থিত হুইরা সর্ব্বপ্রথমে থাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছেন সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের দারুমুর্ত্তিই দর্শন করিবেন।

এই বাহির প্রাঙ্গনের চতুদ্দিকেই নানা দেবদেবীর অফুরাস্ত দেবালয় দর্শন করিবেন কিন্তু যে কোন দেবতা দর্শন পাইবেন সকলগুলিই কৃষ্ণবর্গ দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ কালীকাদেবীর কৃষ্ণমূর্ত্তি আর সরস্বতীদেবীরও কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পবিত্র অঙ্গ এই পূর্ণাজ্যনে পতিত হওয়াতে মা জগজ্জননী বিমলা নামে পুন্নী আলোকিত করিয়া বহিয়াছেন, ঐ ভুবনমোহনী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও অর্জনা করিয়া জীবন ও নর্মন চরিতার্থ করিবেন। উত্তর নারের ভিতর পাতালপুরী, তথায় বলিরাজের দর্শন পাইবেন। তৎপরে উত্তরন্ধারের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠপুরী শোভা পাইতেছে। এই বৈকুণ্ঠপুরীতেই আটকিয়া বন্ধন করিতে হয়, আর এই স্থানেই স্নানোৎসবের পর দেবমূত্তি সকল বিচিত্রিত হইয়া থাকেন। ইহার অপর নাম নবয়েবন উৎস্ব, এই মন্দিরের পশ্চিম্দিকস্থ চন্ধরে দেবের কলেবর প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত দর্শন করিয়া এই দার দিয়া বহির্গত হইবার সম্ম বাতুরকুলের বাদা দেখিতে পাইবেন। ভাহাদের কিচিরমিচির শব্দ করিয়া সকল দেখিয়া কত আমোদ অন্তর্ভণ করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রীধামে বছবিধ মঠ আছে। তথায় নানাপ্রকার ভাল ভাল সন্মাসী দিগের দর্শন পাইবেন। সেই পুণাান্মাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির সঞ্চার হটবে।

শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে রোহিণীকুণ্ড ও ভূষণ্ডিকাক্ষের প্রতিমৃত্তি দেখিতে পাইবেন। এই ভূষণ্ডিকাকই ব্রহ্মার নিকট রাজা ইন্দ্রন্থায়ের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল, সেই নিমিন্ত বিভাপতির অন্থরোধে রাজা ইক্সন্থায় কর্তৃক কাকের পুরস্কারস্বরূপ এই মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাক লীলাচলে রোহিণীকুণ্ডে সান করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিল দেখিয়া বিভাপতিও ঐ কুণ্ডে সান করিবার অভিলাষ করিলে এই কাকই তাহাকে নিবৃত্ত করে। রাজা সেই সময়ের মৃত্তিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই পূণ্যক্ষেত্রে আসিলে লীলচক্রের উপর ধ্বজা বন্ধন করিতে হয়।
কারণ পিতৃপুরুষগণ সদাসর্বানা দেবতা স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে,
আমার বংশে কেহ এই তীর্থস্থানে আসিয়া লীলচক্রের উপর ধ্বজা প্রদান
করিয়া কুল গৌরবান্থিত করুক। এই চক্রে ধ্বজা দিতে ন্যুনকয়ে ১।/৫
থরচ লাগে।

প্রতি একাদশী তিথিতে এই শ্রীমন্দিরের শিথরদেশে রাজা ইন্দ্রহায়ের কল্যাণ কামনায় একটা বাতি (রংমদাল) দেওয়া হয়। এই বাতি প্রদান করিবার সময় শ্রীমন্দিরের শিথরদেশ হইতে উচ্চৈম্বরে "জয় মহারাজ ইন্দ্রহায়িক জয়" বার বার প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন। যে ব্যক্তিমন্দিরের গার্ম্ম বহিয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্দিরের উপর লৌহনির্দিতে শিকল সাহায্যে উঠেন, তাহার সাহসকে প্রশংসা করিতে হয়।

এই ক্ষেত্রে এক শ্রীমন্দির ব্যতীত যেখানে যত দেবালয় ও শিবলিঙ্গ মূর্ব্ভি সকল দর্শন করিবেন সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে বছ নিম্নে অন্ধ-কার মধ্যে স্থাপিত দর্শন পাইবেন।

## একাদশীর রক্তান্ত।

শাস্তা নামে এক বিধবা আহ্মণ কন্তা কায়মন চিত্তে সদাসর্বাদা জগরাথ-দেবের দর্শন বাসনা করিতেন। একদা রথ যাত্রার পুর্বে তাহার প্রভুকে

মুখোপরি বামনরূপ মূর্ত্তি দর্শন বাসনা বলবতি হইল; তথন তিনি একাকী সংসার-মারা ছিল্ল করিয়া, জীজগুলাথদেবের জীচুরণ ধ্যান করিয়া পদত্তজে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যথাক্রমে পুরীধামে উপস্থিত হইরা রথোঁ পরি "বামন ব্রহ্মরুদ্র" রূপ দর্শন করিয়া বছদিবদের বাদনা পূর্ণ করিলেন। রথযাত্রার পর শয়ন একাদশী তিথিতে নির্জ্জলা উপবাদপূর্বকে ব্রত পালন করিতে করিতে দিবাৰগানে এই ক্ষেত্রে তিনি অঞ্চল বিস্তার করিয়া কুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তদোপরি শয়ন করিলেন। অন্তর্থামী ভগবান ইহা অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পুণাক্ষেত্রে বিপ্র-কন্তা আমারই ভক্ত হইয়া পুণ্য উপার্জন কারণ কতই কট্ট সহ করিতেছে। ঐ ভক্তের ক্লেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে। এরপ কঠিন ব্রভ এক্ষেত্রে শোভা পায় না। জগৎচিন্তামণি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং ছিজ ্রূপ ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাতঃ! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে এরূপ কাতর অবস্থায় পতিত হইয়া হরি দরশনের ফল নষ্ট করিতেছ কি নিমিত্ত ? ব্রাহ্মণী সুবিনয় পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি হরি দরশনের ফল নষ্ট করি নাই, একাদশী নামক মহাত্রত গ্রহণ করিয়া উহা পালন করিতেছি।" ছদ্মবেশ-ধারী বাহ্মণ পুনর্বার তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই পুণ্যধামে উপবাদ করিয়া সমস্ত পুণ্য নষ্ট করিতেছ। এবার ব্রাহ্মণী রাগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন আপনার গলে যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি, আপনার মুখে এরূপ একাদশী বতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কারণ যে দেবী স্ত্রী বা পুৰুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন, তিনিই একাদশ মৃত্তিমতী अकामनी (मर्वो। य (मर्वोत्क পण्डिकान खानवाभिनी ग्रहाशकार्भिनी विनया নির্দেশ করিয়া থাকেন, যাঁহার জ্ঞান জ্যোতিঃকে প্রদন্ধ করিতে পারিলে, 奪 য়াবহারিক, কি পরমার্থিক উভন্ন কার্য্যই সিদ্ধি হন্ন ? যে দেবীর কণামাত্র <sup>3</sup>পা হ*ইলে স্কল* ব্ৰত্ই ফলবতী হয়, <u>বাহার নিকা শ্রাণ ব্রচনিক্রপ প্রা</u>য়াত

#### তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী।

শ্চিত্তের বিধান নাই, সেই মহাদেশীর নিন্দা করিতে কি আপনার লজ্জাবোধ হইতেছে না? এই ত্রত আমাদিগের কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তাহাতে আমি মন্দ ভাগ্য বিধবা রমণী, আপনি ত্রাহ্মণ হইরা আমার ত্রতের কথা শুনিয়াও কিরপে অর ধাইতে অহবোধ করিতেছেন, পুনর্বার আপনি আমার নিকট এরপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। ছদ্মবেশী ত্রাহ্মণ ক্রমদ্হাশ্র সহকারে তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন, তুমি বিধবা ত্রাহ্মণ কন্তা, একাদশীর ত্রত এবং রথোপরি বামনরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিলে কি ফল হয় আমার নিকট প্রকাশ কর, তোমার পবিত্র রসনায় শ্রবণ করিতে, আমার একান্ত ইক্ষা হইতেছে।

## বিধবা বিপ্র-কন্মার একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য প্রকাশ।

জীবনাবধি নির্জ্জনা একাদশী ব্রত পালন করিলে, অন্তে শ্রীহরির চরণ দর্শন লাভ হয় এবং তিনি বৈকুঠে বা গোলোকে রুপাপূর্বক স্থান দান করেন। <u>আর আটাদশী</u> করিলে, আটায় উদর পূর্ণ হয় সতা, কিন্তু হে বিপ্র! বলদেখি, ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিতে না পারিলে কি আটাতে ফল ধরিতে পারে ? যে ব্যক্তি এই মহাব্রততে আটারাট ভক্ষণ করে, তাহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি শুক্ষচিত্তে এই মহাব্রত পালন করেন, অন্তে তিনি নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত পাইয়া থাকেন, শাল্পে এইরূপ অবগত হইয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র বান্ধণ বেশধারী নারায়ণ জিক্ষাসা করিলেন, তুমি বলিতেছ জন্মাবধি একাদশী ব্রত পালন করিলে ছগরানের দর্শনলাভ হয়, জিক্ষাসা করি, সে কথা কে নিশ্চয় বলিতে পারে?

এক্ষণে তুমি রথোপরি জগন্নাধরূপ বামনমূর্ত্তির দর্শন ফল প্রকাশ করিরা বল. এই দর্শন ফল জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তথন ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন, রথোপরি বারেক বামনরূপ দর্শন করিলে. তাঁহাকে আর ভব্যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, একণা আমি প্রজ্ঞাপদ স্বামীর নিকট অকর্ণে প্রবণ করিয়াছি। তথন সেই ছিজ পুনর্কার জিজ্ঞাসা করি-লেন। যভাপি একখা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার রখোপরি বামনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকল পাপ বিনাশ হইমাছে, আর কেন রুখা ভ্রমে পতিত হইয়া অন্ত ব্ৰতের আশ্রন্থ নইতেছ ? জগন্নাথে মতি রাখি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হও। এই কথার ব্রাহ্মণী ক্রোধে উন্মন্ততার সহিত বলিতে লাগিলেন, হে ভণ্ড বিপ্র! যন্তপি বন্ধং জগন্নাথদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্বক আমার সন্মুথে এইরূপ বাক্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমার বিখাস হয়। দয়াল প্রভু তথন ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ম বিজব্ধপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জগরাথমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিপ্র-কন্তার সন্মুখে म् शाम्यान रहेशा मधुत्रत्वरत कहित्तन, एर बाह्मिन । आयात এই পूना-ক্ষেত্রে তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি ছিজ্জপে তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার বাক্য কথন অক্তথা হয় না। পূর্বের আমি আমার পরম ভক্ত রাজা ইন্দ্রভানের প্রতি সদম হইয়া তাহার প্রার্থনায় এ কেন্দ্রে একাশী ত্রত নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিতে অনুমতি করিয়াছি, আর অভ তোমার সমুথে ও পুনর্বার বলিতেছি যে, এই ক্লেত্রে আমার দর্শনে. আমার ভক্তগণের সকল পাপ বিনাল হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুণ্যমন্ত্র ম্বানে অক্ত কোন ব্ৰত পালন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সকল পুণ্য-ফলই নষ্ট হয়। অভএব তুমি আমার প্রতি ভক্তি বাথিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া স্তম্ভ হও। তাঙ্গুলী সেই জ্যোতির্মন্ন সাক্ষাৎ জগন্ধাথদেব রূপ দর্শন করিয়া গুললম্বি-কৃতবালে কৃতাঞ্চলিপুটে তাহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া তব করিতে লাগিলেন, হে জনার্থন! হে অগতির গতি! আমি

মৃত্মতি, ভজন সাধন কিছুই জানি না, রূপা কর হে আশ্রিত জনে। আপনার দর্শনমাত্র আমার দর্কল পাপ বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। জীহরির পরিবর্ত্তে আমি কলির মোক্ষরপ জগরাথরপ দর্শন পাইয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমার সোভাগ্য আর কি হইতে পারে? দয়াল প্রভু তথন বিপ্র-ক্ষার প্রতি দয়া করিয়া বলিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার মন্দির পার্শে একাদশী দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার বরে একাদশীর পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীমূর্ত্তি এইরূপ উপদেশ বাক্য প্রদান করিয়া অস্তর্ধ্বান হইলেন। ব্রাক্ষণীও সেই রাকাচরণে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্তিচিত্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

### মহোৎসব।

বৈশাথ মানে, অক্ষরতৃতীয়া হইতে বাইন দিন পর্যান্ত চন্দন-যাত্রা হয়।

অপ্তমী তিথিতে প্রতিষ্ঠোৎনব হইয়া থাকে। শুরু জ্যেষ্ঠ মানে শুরু একাদশীতে রুল্মিনির্গ উৎনব হয়। পূর্ণিমায় স্নান্যান্ত্রা। আষাঢ় মানে শুরু
দিতীয়াতে রুথ্যাত্রা মহোৎনব অতি সমারোহে হয়। শয়ন একাদশীতে
প্রভু শয়ন করেন। শ্রাবণ মানে ঝুলন্যাত্রা উৎসব হয়, এই সময় জগয়াথ
দেব শ্রীমন্দির হইতে মার্কগুরুদের উপর কিয়দাংশ সেতু বদ্ধনপূর্বক জলে
মম্পপ্রদান করিয়া "কালীয়" মহাবিষধরকে দমন করেন, এই নিমিত্ত মার্কগুরুদের জল সেই বিষধরের বিষ সংযোগে সকল সময়ই সব্জ বর্ণ দেখিতে
পাওয়া যায়, কিন্তু প্রভুর শ্রীচরণম্পর্শে এক্ষণে উহা নির্মাল হইয়াছে, ঐ জল
সক্ষলে পান করিলেও কোনরূপ হানি হয় না। ভাল্র মানে জন্মান্তমী উৎসব
হয় এই সময় দলে দলে ভক্তগণ সংকীর্ত্রন করিয়া এই ক্ষেত্রের পথগুলিকে
এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করান। তাহার পর পাশ্ব পরিবর্ত্তন, আশ্বিনে
মুদ্ধানাৎনব, কার্ত্তিক্যানে উথান একাদ্দী ও রাস্যাত্রা উৎসব হয়।

অগ্রহারণে প্রচারণোৎসব। পৌষ ও মাঘমাদে অভিষেকোৎসব, মকরোৎ-সব, গুণ্ডিচা উৎসব এবং মাঘীপূর্ণিমাতে যে উৎসব হয়, সেই সময় বছ দুরদেশ হইতে কত যাত্রীর সমাগম হয় তাহা বর্ণনাতীত। এই মেলার সময় জগন্নাথদেব প্রিয়া লক্ষীদেবীর সহিত পাশা ক্রিরা করিতে করিতে গন্ধ-কচ্চপের যুদ্ধে ভক্ত গন্ধকে উদ্ধার করিতেছেন, প্রভুকে এইরূপ বেশ ধারণ করিতে হয়। তথন এই মূর্ত্তিয়ের ও লক্ষীদেবী হস্ত পদ, অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া থাকেন এবং রত্ন-বেদীর নিমভাগে গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধবেশ দেখান হয়, এই শৃক্লার-বেশ যিনি দর্শন করেন তিনিই মোহিত হন। এই রাজিতে রাজি চারিটা পর্যান্ত শ্রীমন্দিরের দার খোলা থাকে এবং যাত্রীদিগের স্থবিধার্যে নিয়মিত পুলিশ প্রহরী ও পুরীরাজের লোক সকল পাহারায় নিযুক্ত থাকেন আরও মন্দির অধ্যক্ষ রাজকিশোর দাসের স্থব্যবস্থায় সেই জনতাপুর্ণ স্থানে ভক্তগণকে স্মচারুরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন। ফাব্রুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব হয়। সেই সময় ও প্রভু শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হ'ইয়া দোলমঞ্চে প্রবেশ করেন, তথন ও প্রভু নানা অলঙ্কারে ভৃষিত হন। চৈত্রমানে শ্রীরাম-নবমী তিথিতে দমনকভঞ্জিকা হয়। এই উৎসবে প্রভু শ্রীরামরূপ হইরা ভক্তবুন্দকে মোহিত করেন, ঐ্সময় ও বছ ভক্তগণের সমাগম হয় এবং প্রভু হস্ত পদ বিশিষ্ট হইয়া ধমুর্ব্বাণ হস্তে নানা অলঙ্কারে ভূষ্িত হন ও শ্রীরাম লক্ষণরূপ দর্শন দানে ভক্তগণকে উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল তন্মধ্যে রথযাত্রার যেরূপ ধ্ম ও যাত্রী-সমাগম হয় এরূপ কোন উৎসবের সময় হয় না। রথযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃষ্ট ! সিংহল্বারের সন্মুথে যে প্রশস্ত রাস্তা যাহা বড় দীড় রাস্তা বা পুরীর প্রধান রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ ! যে রাস্তা পুরী হইতে গুঞ্জবাটী পর্যান্ত গিয়াছে, যাহা প্রস্তে একশত ফিট্ হইবে, সেই প্রশৃত্ত পথেই সারি সারি তিনধানি রথ সজ্জিত থাকে। অরগত হইলাম এই রথগুলি প্রতি বৎসরই

नुजन निर्मिष्ठ रुद्ध । अश्रहांश्रास्तरत त्रार्थन नाम "नमीरवान" ইरात छेळाडा ৩০ হন্ত । পাঁচ হল্ত পরিমাণ যোলখানি চাকা আছে, দীর্ঘে ও প্রস্তে ২৩ হন্ত । রথগুলির নিয়তলেই বিভার কাঠ আছে, কিছ উপরতলে কাঠের ছাউনীর উপর নানা বংয়ের রন্ধিত বনাত হারা আহুত এবং অরির হারা স্মুজজ্জিত। ৰলবামদেবের রথ অগবন্ধর রথ অপেক্ষা উর্দ্ধে ও দীর্ষে এক হস্তমাত্র ছোট। বলরামের রথের নাম "তালধবজ" এই রথের ১৪ থানি চাকা আছে। ফুভদ্রাদেবীর রখ সর্বাদিকে "তালধ্বজ" অপেক্ষা এক হস্ত ছোট, এই রথের নাম "পদাধ্বজ"। ইহাতে ১২খানি চাকা আছে কিন্তু রথগুলিতে যে কাঠের অৰ যুক্ত থাকে ঐ অৰ্ণ্ডলিকে দেখিলেই সহরের (বুষকার্চ) বলিয়া ভ্রম হয়। मर्का श्रथरमञ्जे वनदम्दवत्र व्रत्येव होन हव्र, ज्लाति श्रष्टकारमवीव, मर्कालाव জগন্নাথদবের রথের টান হইরা থাকে। সেই টানের সময় ঐ প্রশন্ত রাস্তায় পশ্চাদ পশ্চাদ তিন্ধানি রথ থাকায় ও রাস্তা জনতাপূর্ণ হওয়াতে এইস্থান এক অপুর্ব্ধ শ্রীধারণ করে। পাগুারা শ্রীমন্দিরের নিকটন্থ বাটীর ছাদের উপর বসিবার জক্ত যাত্রীদিগের নিকট হইতে হু-পয়সা লাভ করেন। রথ টানের সমর প্রত্যেক রথের চতুর্দিকে মোটা দড়ি ( কাচি ) ছারা বেষ্টিত থাকে। পণামার ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদত্ত কর্মচারী ও মন্দিরের সেবায়েৎগণ ব্যতীত অপর কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না। সমস্ত আরোজন প্রস্তুত হইলে পুরীরাজ উপস্থিত হন এবং শঙ্খঘণ্টা কাঁশরধ্বনি ও হরিধ্বনি সহকারে রথের টান আরম্ভ হয়।

এই মূর্ব্বিররকে রথারোহণ করাইবার সময় পাণ্ডারা প্রভুকে পটডোরে (নৃতন সালুর-ফালি) বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাত ও-নানা প্রকার তুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন। বিগ্রহগণকে রথের উপর স্থাপিত করা হইলে পর পূজারম্ভ হর, তাহার পর পূর্ব-প্রথামুসারে পর পর রথের টান হইতে থাকে।

রথবাত্রায় এই রথগুলি সিংহ্রারের সমূপ হইতে গুণ্ডিচা-গৃহে গমন করে।

কেহ কেহ এই স্থানকে মাউনি বাড়ী বলিরা থাকেন। এই মাউনি বাড়ী বড় দাঁড়ের প্রান্তভাগে অবস্থিত। মগুপের চহুদিন্তে করেকটী কৃদ্র কৃদ্র মন্দির আছে। মূলমন্দিরের প্রাচীরে হুইটী প্রধান বার আছে। ঐ বার হুইটী পৃথক পৃথক নামে শোভিত, একটীর নাম নিংহবার, অপরটীর নাম বিজয়বার। প্রথমে গুগুচা মগুপে প্রভু সিংহবারে প্রবেশ করেন, এইরূপে মাউনি বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর দশমী তিথিতে পূনংযাত্রা উপলক্ষে বিজয়বার দিয়া রখারোহণপূর্বক যথানির্থমে পাগুরা শ্রীমন্দিরে প্রভুকে প্রত্যানীত করেন।

যে সকল ভক্ত রথযাত্রা দর্শন করিতে এই ক্ষেত্রে গমন করিতে অজিলাধী হইবেন, তাঁহারা নিজারিত সময়ের হুই তিন দিন পূর্ব্বে তথার গমন করিবেন, নচেৎ রেলওয়েতে ও এইক্ষেত্রে অত্যন্ত জনতা হইলে বাসাভাড়া লইবার সময় অত্যন্ত কট পাইতে হয় এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে চারিটাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিয়াও স্থবিধামত বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না ও লাজনাভোগ করিতে হয় এই নিমিস্ত কিছু পূর্ব্বে যাত্রা করিতে অসুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে রেলে ও বাসাভাড়া করিবার সময় অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয় না।

পুরীধানে জগবন্ধদেবজীউকে দর্শন করিলে একদিবস পাণ্ডা ও ব্রাহ্মধ্ব ভোজন করাইতে হর কেন না ব্রাহ্মণভোজন সকল তীর্ধের মৃথ্য। পশ্চিম-জীর্থের স্থায় এক্ষেত্রে লুচি, পুরী, সন্দেশের আবশ্রক হয় না, এখানে কেবল ভক্তিপূর্বেক মহাপ্রদাদ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণা দিলেই তাঁহারা সম্ভই হন কিন্তু ব্রাহ্মগ্রদিগকে যেরপ দক্ষিণাদান করিবেন উহার বিশুণ পাণ্ডা-দিগকে দান করিতে হয় আর তীর্ধগুরু পাণ্ডাজীউর মূথে প্রসাদ দিয়া সাধ্যাম্বসারে উচ্চহারে দক্ষিণাদান করিবেন।

রথবাজার সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রভু মাউসি বাড়ী গমন করিলে শ্রীমন্দিরের আনন্দবাজারে ভোগের আটকিয়া পাওয়া যায় না তথন মাউসি বাড়ীর আনন্দবাজারে ভোগ বিক্রন্ন হন্ন, পুরী হইতে মাউসি বাড়ী না যাইতে পারিলে প্রসাদ পাওন্ধা যান্ন না। অনেক যাত্রী প্রসাদের নিমিন্ত এতদূর গমন করিতেও ইচ্ছা করেন না স্বতরাং যাহার ভাগ্যে যেরূপ ঘটে তিনি সেইরূপই আহার করেন কারণ পুরীধামে ভক্তদিগের রন্ধন প্রথা নাই। সেই সমন্ধ্রাক্রাক্তন করাইবেন। আপন আপন পাগুার নিকট ভোগের মূল্য জমা দিলেই তাঁহারা ঐ মাউসি বাড়ী হইতে প্রসাদ থরিদ করিয়া আনিবেন আপনাদের কোনরূপ কট্ট পাইতে হইবে না।

## मभूख ।

শ্বিমানেরের নৈশত কোণে অর্দ্ধ মাইল দ্রে মহাসমুদ্র অবস্থিত। স্বর্গদার দিয়া যে সোজা রান্তা আছে ঐ রান্তা দিয়া যাইলেই সমুদ্রে পৌছনা যাওয়া যায়। চতুরানন ব্রহ্মা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম রাজা ইক্রচ্যারের প্রার্থনায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রথমেই এই দারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত এই দারের নাম স্বর্গদার হইয়াছে। এই স্বর্গদারে সাক্ষী কাণ পাতা হন্মান জগল্লাথদেবের আক্রায় সাগর সমীপে কাণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে সাগরের গর্জ্জন ও তরক্বের জলরাশি উত্তাল হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, মহাবীর হন্মান এই গুরুভারে লইয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এই নিমিত্ত সাধারণে ইহাকে কাণ-পাতা হন্মান বলে। এই সমুদ্রের বিকটগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া স্রভ্রাদেবী ভীত হইয়াছিলেন স্বতরাং প্রভু অভয়দানে ভগ্নীকে মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন।

এই মহাসমুদ্র তীরে যাইবার সমন্ত্র পথে কতপ্রকার ভিথারীকে কত স্থানে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবেন। কেহ দেহের অর্দ্ধেকটা মাটীতে পুঁ তিয়া রাখিন্ধাছে, কেহ বুক চাপড়াইন্না বিকট চীৎকার করিতেছে আবার কেহবা মন্তক বালির মধ্যে চাপা দিয়া বুকে অদির মালসা রাথিরা হাত পা নাড়িয়া যাত্রীদিগের নিকট ইন্দিতে পয়সা প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা কতকণ্ডলি ঘাসের বোঝা স্থাপন করিয়া গাভীদিগকে থাওয়াইবার নিমিন্ত অন্থরোধ করিতেছে, এইরূপে কতপ্রকার ভিক্ষাজীবী কত ছলে ভিক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইবেন, আরও পথের হুই পার্মে পঞ্চফল বিক্রম্বের ধুম লাগিয়া থাকে তথন যাত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার স্থান থাকে না। আমি এথানে (কলিকাতায়) মনে ভাবিতাম যে কালীঘাটের স্থান্ত কালালী আর কোথাও এত অধিক কন্ত স্বীকার করিয়া ভিক্ষা করে না কিন্তু এই সকল ভিক্ষাজীবীকে দেখিয়া আমার সে ভ্রম অন্তর্হিত হইল। আহা! ইহাদের নিদারুণ যাতনা ভোগ দেখিলে মনে বড় হুঃথ হয়। এইপ্রকার সম্ভ্রপথে কতপ্রকার কত লোক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের বালুকাময় তীরে উপস্থিত হইবেন।

সমুদ্র দর্শন করিবার পূর্ব্বে বাসাবাটী হইতে নারিকেল, গুপারি, পৈতা, পয়সা, পঞ্চরক্ক এই সকল যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন এবং পৃথক কাপড় ও একথানি গামছা লইবেন কারণ সমুক্রের ঢেউ থাইয়া মান করিলে এত অধিক বালি লাগে যে, সেই কাপড় আর ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তীর্থ পদ্ধতি অমুসারে স্থীয় পাণ্ডার নিকট ছইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্ধক পঞ্চরত্ব- পঞ্চকল, নারিকেল, শুপারি, পৈতা পদ্ধসা প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্ধক মৃক্তি কামনায় সাগর তীরে সঙ্কল্প করিবেন এবং সাধ্য মত দক্ষিণা দান করিবেন।

এই মহাসমুদ্রের সীমা নির্ণন্ন করা স্থকটিন, ইহার তীর হইতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওরা যার যে অনস্তবিস্তারি নভোমওলে সমুদ্রের চারিধারকে আবৃত করিরা রাখিরাছে। এক তীর হইতে অন্থ তীরে দৃষ্টি চলে না। বালুকাতটে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনশীল তরঙ্গমালা পরে পরে লীলা করিতেছে দেই খেত শুভ ফেণপুঞ্জ তরঙ্গমালার অবগাহন করিয়া

অসংখ্য যাত্রী প্রাণে কড আনন্দ অসুভব করিয়া থাকেন। এইস্থানে অজপ্র বিস্কুক ইত্যন্তত বিক্ষিপ্ত থাকায় নানা দ্রদেশ হইতে সমাগত নরনারী এই সকল বিমুক অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিবার সময় বালুকাময় তটভূমীতে তাহাদের কত পদখলন হইয়া থাকে। সাগরের উত্তাল তরক নিখাতে কত কোমলাকী ভূপতিতা হন, সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও কত আমোদ অসুভব করিতে থাকেন এবং আপনাপন পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল সাগ্রহে বিসুকে পরিপূর্ণ করেন, আর চিরন্তন প্রথামুসারে তেউ থাইবার জন্ত তাহারা যেন যুপঃকাঠে আবদ্ধ ছাগশিশুর স্থায় অনিমেষ নয়নে তথায় উপবেশন করিয়া থাকেন।

এই সমুদ্রপথেই খেতগন্ধার সৃষ্ক করিবেন। "খেতগন্ধা" একটা পুকরিণী বিশেষ। এই পুকরিণী ইক্রছায় সরোবর, চন্দনপুকুর ও মার্কগু ছদের অপেক্ষা অনেক ছোট কিন্ধ ইহার গভীর অত্যন্ত, চতুর্দিক সোপান শ্রেণীতে শোভিত এবং মধ্যে কলমিদলে পরিপূর্ণ। ইহার জল ঘোলা ও ছর্গন্ধময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তি পাইবার আশে বিনা আপত্তিতে ইহাতে দান বা জলম্পর্ণ করিয়া থাকেন। এই খেতগন্ধার তীরের উপরিভাগে খেতমাধব ও মৎক্রমাধবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন, এই খেতমাধবজীউর মানসেই এইছানে গন্ধার আবির্ভাব হয় এই নিমিত্ত এই পুকরিণীর নাম খেত গলা হইয়াছে। এই খেত ও মৎক্রমাধবজীউকে অর্চনা করিলে বছ পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং অন্তিমকালে খেতমীপে স্থান লাভ হয়।

## পঞ্চতীর্থ।

এই পুণাধামে আদিলে পঞ্চতীর্ষে সম্বন্ধ ও স্নান তর্পণ করিতে হয়।

যথাস্ক্রমে পঞ্চতীর্ষের নাম প্রকাশিত হইল। নরেক্র, মার্কণ্ড, সমুত্র,

ইক্ষন্থায় ও চক্রতীর্থ এই পাঁচটা এখানে পঞ্চতীর্থ নামে প্রাসিদ্ধ ) ইহা ব্যতীত এখানে আরও অনেক তীর্থ বিছ্যমান আছেন, এই পঞ্চতীর্থে যাত্রা-কালীন প্রত্যুব্যে গমন করিবেন এবং বেলা ৯টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন এই সময়ের মধ্যে যতদূর পারেন সেই কয়টীই দর্শন করিবেন কারণ বেলা যত অধিক হইবে রোদ্রের তাপে বালুকারাশি তত অধিক উত্তপ্ত হইনা চলত-শক্তিকে রহিত করিতে থাকিবে।

## লোকনাথদেবের মন্দির।

এই মন্দির পুরীর শ্রীমন্দির হুইতে অন্যন দেও ক্রোশ দূরে অবস্থিত।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র এই লিকরাজকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই লোকনাথদেবজীউ
প্রভাৱমন্ন একটা শিবলিক। প্রভু সকল সময়েই জলে ভূবিন্না থাকেন। কেবল
শিব চতুর্দ্দশীর দিন জল হুইতে বাহির হন। দেবালয়ের সম্মুথে পার্ক্তী
সরোবর নামে যে একটা পুন্ধরিণী আছে ভক্তগণকে প্রথমে ঐ সরোবরে স্নান
করিয়া প্রবেশ করিতে হন্ন। মাজীগণ এস্থানে ক্লান করিবার জক্ত পুরী'
হুইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ করিন্না আনিবেন কারণ এইস্থানে ভৈল
পাওয়া যান্ন না। পুরী হুইতে এই দেবালয়ে গাড়ীয় সাহায্যে আসিতে
ইচ্ছা করিলে গোশকটে আসিবেন কারণ ইহার অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা।
শ্রীরামচন্দ্র এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিন্না তাঁহার সৈক্ত কপিবানয়গণকে
ইহার পাহারায় নিযুক্ত করেন এই নিমিন্ত এইস্থানে বহুসংখ্যক কপিকুলকে
দেখিতে পাওয়া যান্ন।

## সিদ্ধ বকুল।

লোকনাথদেবের দেবালয়ের অনতিদুরে একটা আশ্চর্য্য বকুলবুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কোটরময় অর্থাৎ এই বুক্ষের অভ্যন্তরে কাঠের সারভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফাঁপা গুড়িটী ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া আছে। কথিত আছে কোন তাপস এই বৃক্ষতলে বহুদিবসাবধি যোগা-ভ্যাস করিতেন কোন সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে নৃতন রথ নির্মাণ সময় কার্চের অভাব হইম্বাছিল, পুরীরাজ সংবাদ পাইলেন যে এই বকুল বুক্ষের কাষ্ঠ রথনির্মাণের উপযুক্ত হইবে স্মতরাং তিনি তাঁহার অধীনস্থ কারিকর দিগকে ঐ গাভ কাটিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। যথাসময়ে সম্মাসী এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবের নিকট মন বেদনা নিবেদন করিলেন। মারাময় লীলা প্রকাশ ছলে রাত্রির মধ্যেই নিরেট গুড়ি কোঁপরা করিয়া চুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পরদিবস লোকজন রাজার আজ্ঞা-মুসারে গাছ কাটিতে আসিয়া এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্যায়িত হইলেন এবং রাজদমীপে এই ক্ষম্ভুত দংবাদ প্রদান করিয়া এই বৃক্ষকে **(मिराह) त्यारिक भूनः भूनः व्यर्कना कत्रिरः निर्मितन । (मुटे व्यर्धि मकरनरे** এই বৃক্ষকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকেন।

#### यदमश्रतदमदवत मिनत ।

এইস্থান হইতে আর্দ্ধ মাইল উত্তরে গমন করিলেই দেবস্থানে পৌছান ধার। এই শিবলিকের অর্চনা করিলে যমদণ্ডের ভর থাকে না।

## অলাবুকেশ্বর-দেবের মন্দির।

যমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লিন্ধটিকে দেখিতে ঠিক্ একটী অলাবুর ন্তায়। এই দেবকে দর্শন ও অর্চনা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করিতে পারেন এই নিমিত্ত এই অলাবু-কেশ্বরদেব এইস্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

## বিছুরালয়।

পরম বৈষ্ণব ধর্মপুত্র বিত্রর এইস্থানে অবস্থানকালীন ভগবান প্রীক্তম্ব একদা অতিথিরূপে আগত হন। সেই দিবস ধর্মচুড়ামণি বিত্রের আলরে দামান্ত খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক সেই পিষ্টক প্রদানে অতিথি সৎকার করেন, নারায়ণ এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া সম্ভুষ্ট হইলেন এবং পিষ্টক অকুরস্ত হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, অত্যাপি যাত্রীগণ এই বিত্ররালয়ে গমন করিলে সেই খুদের মহাপ্রাসাদের পিষ্টক আশ্বাদ করিয়া পবিত্র হন। তৎপরে ভৃগুপদচিছ ধারী নারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিবেন। কথিত আছে একদা ভৃগুমূণি নারায়ণের মনভাব জানিবার জন্ত যে সমন্থ তিনি কমলাদেবীকে লইয়া অনন্তশ্যায় শান্থিত ছিলেন, সেই সমন্ন তথার উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, তদ্দর্শনে কমলাদেবী কুপিত হইয়াছিলেন কিন্তু নারায়ণ সেই পদচিছ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ঋষির পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কারণ তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার কঠিন স্থদরে পদাঘাত করিয়া না জ্বানি ঋষিবরের কোমল চরবে কত ব্যথা হইয়াছে। এই অন্তুত ব্যাপার দর্শনে মুনিবন্ধ আশ্বর্ঘা বোধ করিলেন এবং মনে

মনে লজ্জিত হইশ্বা ভিনি তাঁহার স্তবে মনোনিবেশ করিলেন। এই দেবালয়ে সেই ভৃশুপদচিভ্ধান্তী নারান্ত্রপজীউকে, দর্শন করিয়া নম্ন চরিতার্থ করিবেন।

## চক্ৰতীৰ্থ।

এই তীর্থ স্থানেই প্রথম দারুব্রদ্ধরণ কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়াছিলেন।
চক্রতীর্থের উৎপত্তি সমূল হইতেই হইয়াছে। সমূল হইতে একখণ্ড বালুকাময়
চড়া এই স্থানকে পৃথক করিয়াছে। এই তীর্থ তীরে পিতৃগণ উদ্দেশে প্রাদ্ধ ও
বালির পিওদান করিতে হয়। সমূল্রের জল লোনা কিন্তু আশ্রুর্যের বিষয়
এই বে, এই চক্রতীর্থের জলের আস্থাদ স্থমাছ। এই চক্রতীর্থের উপরিভাগে প্রীশ্রীচক্রনারায়ণদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন দর্শনে বহু পুণ্য সঞ্চয়
হয়। এই সকল তীর্থ ও দেবতাদিগের দর্শনের সময় অতি সাবধানে
পদবিক্ষেপ করিবেন কারণ ফলিমনসার কাটা সকল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে
ছড়াছড়ি থাকায় যাত্রীদিগকে অত্যন্ত হুংথ দিয়া থাকে।

# गार्क्छ इन।

এই পবিত্র ইন্ন একটী বৃহৎ পুক্ষিণী বিশেষ। ইহার জল সবৃজ বর্ণ।
ইক্রান্থান্ন সন্ধোবরের স্থার ইহার জল নির্মান নহে, চতুর্দ্দিক প্রস্তারে বাঁধান ও
সোপান শ্রেণীতে স্থানোভিত। কালীয় নামক বিষধর এই হুদে বাস করিত,
তাহার বিষে এই হুদের জল সধুজবর্গ হইরাছে কিন্তু নারারণের জীচরণ স্পর্শে এক্ষণে উহাতে আর কোনরূপ বিষ না থাকার সাধারণে ঐ জল পান করিতেছেন। এই হুদের উপরিভাগে একটী বৃহৎ শিবলিক, মন্দির মধ্যে ছিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে অর্চনা করিবেন এবং ইহার জীরে স্থানে স্থানে আরও জগন্নাথদেব, বীবীরাধাক্ষক, সত্যপীড়ের দরগা, যম ও যমের স্ত্রী এবং নবগ্রহের মূর্ত্তি সকল দর্শন করিবেন। মার্কগু হ্রদে থুতু বা ময়লা কাপড় ধৌত করিতে নিষেধ আজ্ঞা আছে।

# ্ইব্দুছ্যুম্ম সরোবর।

এই সরোবর শ্রীমন্দির হইতে আড়াই মাইল দূরে এবং গুণ্ডিচাগৃহ বা মাউদি বাড়ীর অনতিদুরে অবস্থিত। পথিমধ্যে চন্দনপুকুর দেখিতে পাই-বেন। যে সকল অসমর্থ যাত্রী চলিয়া যাইতে কণ্ঠ বোধ করিবেন, তাঁহার। পুরী হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া এই তীর্থতীরে যাইবেন কারণ এখানে যাইবার পাকা প্রশস্ত পথ উহা বড়দাঁড রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ আছে। মহারাজ ইক্রত্নারে গুণ্ডিচা নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি ও স্বামীর ন্সায় জগন্ধাথদেবজীউকে ভক্তি করিতেন। অবগত হইলাম প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় তিনি শ্রীমন্দির হইতে জগবন্ধুকে আপন ভবনে লইয়া আসিয়া ইচ্ছামত ভোগদানে সম্ভষ্ট হইতেন এবং শ্রীমন্দিরে যেরূপ প্রকারে ভোগের পর আনন্দ বাজারে প্রসাদ ভক্তদিগের আহারের নিমিত্ত বিক্রয় হয়, যে কয়দিন প্রভূ এইস্থানে থাকেন, মহিষীর স্থবন্দোবস্তর গুণে সেইরূপই আটকিয়া ভোগ হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রাণ্ডাগণ সেই স্বর্গীয় মহিষীর ভক্তি নিদর্শন চিহ্ন স্বরূপ অত্যাপিও রথযাত্রার সময় জগবন্ধুকে পূর্বের স্থায় এই গুণ্ডিচাগৃহে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ দিয়া থাকেন এবং এই মহিষীর নাম চিরম্মরণীয়া রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রহের নাম তাঁহারই নাম অমুসারে গুণ্ডিচা গৃহ রাথিয়াছেন।

ইক্স-সরোবরে মান, আহ্লিক ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে

হর। ঐরপ ভক্তিনহকারে সম্পাদন করিলে, অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ হইরা থাকে। বলা বাছলা এই পঞ্চতীর্থ দর্শন সময় আপন পাণ্ডার নিকট হইতে একটা ব্রাহ্মণ সলে লইবেন এবং পৈতা স্থপারি ও পয়সা সলে রাথিবেন, তাহা হইলে সকল কার্যাই স্থচারুরপে সম্পন্ন হইবে এবং ঐ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থান সকল জানাইয়া দিবেন। এই পুরী তীর্থে ভিক্ষাজীবীদিগকে একটা পাই পয়সা দিলেই তাহারা সম্ভই হইয়া থাকে। ইক্র-সরোবরে বিস্তর কুর্ম্ম আছে। যাত্রীগণ থাবার লইয়া তীর হইতে ডাক দিলেই উহারা আসিয়া সর্ম্ব সমূথে তাহাদের আহার লইয়া যায়। এই সরোবরের দক্ষিণে নৃসিংহদেব ও পশ্চিমে নীলকণ্ঠদেবের মন্দির বিরাজমান আছে। ইহার উত্তর তীরে নানা দেবদেবীর মন্দির ও যমের মাসী পিশীর প্রতিমূর্জ্বি আরও পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাস সময়ের প্রতিমূর্জ্বি সকল দর্শন করিতে পাইবেন।

# আঠার নালা।

মহারাজ ইব্রহ্যান্ত্রের আঠারটা পুত্র ছিল। এমনকি মহাকার্য্য করিও পারিলে তাহাদের নাম অক্ষয় হইতে পারে, এই চিস্তাতেই তিনি সদাসর্ব্যদা ময় থাকিতেন। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং প্রভু জগরাখদেব তাঁহার শিরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, তোমার আঠারটা পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোপকার হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহারা তোমার ক্রায় অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্যক মশলাভ করিতে পারিবে। মহারাজ ব্রপ্রে এইরূপ অবগত হইয়া পরদিবস তিনি পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া অপ্ন বিষয় ক্রাপন করিলেন। ধর্মপ্রাণ পুত্রগণ পিতার আক্রা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম ক্রাদরকমপুর্ব্যক সম্বন্তীচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন,



কর। ঐরপ ভজিসহকারে সম্পাদন করিলে, তার্মেথ যজ্ঞের ফললাভ হইরা থাকে। বলা বাহলা এই পঞ্চতীর্থ দর্শন সময় আপন পাণ্ডার নিকট হইছে একটা বান্ধল সকে লইবেন এবং পৈতা স্থপারি ও পদ্মশা সঙ্গে রাখিবেন, ভাগা হইলে সকল কার্যাই স্ফান্ধর্মনে সম্পন্ন হইবে এবং ঐ বান্ধল তীর্থস্থান সকল কার্নাইমা দিনেন। এই পুরী তীর্থে ভিন্দান্ধীবীদিগকে একটা পাই পদ্মদা দিলেই তাহারা সম্ভই হইমা থাকে। ইন্দ্র-সরোবরে বিন্তর কুর্ম্ম আছে। যাত্রীগণ থাবার লইয়া তীর হইতে ডাক দিলেই উহারা আসিরা সর্ম সমূষে ভাহাদের আহার লইয়া যায়। এই সরোবরের দক্ষিণে নুসিংহদেব ও পশ্চিমে নীলকণ্ঠদেবের মন্দ্রির বিরাজ্যান আছে। ইহার উত্তর তীরে নান্দেবদেবীর মন্দির ও যমের মালী শিন্ধীর প্রতিমৃত্তি আরও পঞ্চ পাণ্ডবের রনবাগ সমন্ত্রের প্রতিমৃত্তি সকল দশন কবিতে পাইবেন।

## আঠার নালা।

মহারাজ ইপ্রদ্নানের আঠারটা পুর ছিল। এমনকি মহাকার্য্য করিবে পারিলে ভাহানের নাম অক্ষম হইতে পারে, এই চিন্তাতেই তিনি সদাসর্ব্বন্ধ মন্ন থাকিছেন। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, স্বহং প্রভু জগরাধ্বনের তাঁহার শিরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, তোমার আঠারট পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোপকার হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহার তোমার আর অক্ষমকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্যক যপলাভ করিতে পারিবে। মহারাজ স্বপ্নে এইরূপ অবগত হইয়া পরদিবস তিনি পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া স্বভ্ন বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ধর্মপ্রাণ পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন উাহার বাক্যের মর্ম্ম স্থাবর্ষ্যক্ষপপূর্ব্যক সম্বন্ধতি প্রদান করিয়াক্ষ

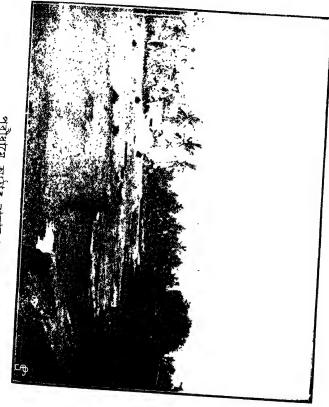

প্রীধামে আঠার নালার দৃশ্য।

[ २८२ श्रुका।

তথ্যন রাজা তাঁহার সেই আঠারটা প্তের মারা পরিত্যাগ করিয়া জগরাখদেবের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পরদিবস যখন রাজা ইক্রহ্যর
অভ্যাস মত শ্রীমন্দিরে প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, সেই সমর
তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আঠারটা স্নেহের পৃত্তলি শ্রীমন্দিরের
অনতিদ্রে মৃত অবস্থার পতিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে তিনি শোকে অধীর
হইয়া ঐ মৃত প্তেগুলিকে নদীতীরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন
এবং তথার তাঁহার আক্রাহসারে আঠারটা সেতু নির্মাণ করাইয়া স্বপ্লাদেশ
মত তাহাদিগকে এক একটা সেতুর মধ্যে প্রোখিত করিতে অস্থমতি
দিলেন। প্রীর প্রান্তভাগে ইক্রহ্যম-সরোবরের অনতিদ্রে এই আঠার
নালা অত্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই আঠার তম্ভুক্ত সেতু পারাপার হইলে শ্রীক্রজারাখনেবের বর প্রভাবে সকল পাপ হইতে মুক্তি
পাওয়া যায়।

#### त्रक्षनभाना ।

পুরীধানে রন্ধনশালা দেখিবার যোগ্য। লক্ষ্মীদেবীর এই রন্ধনপ্রণালী দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। পর পর ৪০।৫০টী আটকিয়া একত্রে এরূপভাবে সজ্জিত রাখা হয় যে, সকল আটকিয়াগুলিতেই সমভাবে অগ্নির উত্তাপ পায়। কিন্তু আশ্তর্গের বিষয় এই যে, কখন মা লক্ষ্মীর রূপায় এই রম্মই বিশ্বাদ হয় না। এই রন্ধনশালা স্বর্গীয় রামমোহন দে মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র প্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ দে মল্লিক মহাশম নিজ ব্যমে নির্দ্ধাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চান্তাগে যথায় মহাপ্রাদা গুক্ত করা হয়, তথায় গমন করিয়া কি স্থল্পর প্রণালীতে উহা ক্ষকরা হয় তাহা দেখিবেন। তাহার পর সাধ্যমত দেবতা সকল দর্শন

করিবেন কিন্তু শ্বরণ রাথিবেন এ ক্ষেত্রে যে কোন দ্রব্য থরিদ করিবেন পাঞ্চাদিগের কোন লোক সঙ্গে রাথিবেন না, কারণ তাহারা অধিক হাজে দস্তবি লয় বলিয়া দোকনীরাও যাত্রীদিগের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রন্থ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যই ১০৫১ টাকার ওজনে একসের পাইবেন অথাৎ কলিকাতায় ১০৮০ ছটাক হইলে এই ক্ষেত্রের /১ সের ওজনের সমতৃল্য হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রেতি আছে। মালর দেশাধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইন্দ্রভায় কর্তৃক এই পূর্ণবন্ধ ভগবানের দারুমূর্ত্তি প্রভিষ্ঠিত হইরাছিল। তৎপরে এক্ষণে আমরা যে ত্রিমূর্ত্তি শ্রীমন্দির মধ্যে দর্শন করিয়া পবিত্র জ্ঞান করি, সেই মূর্ত্তিগুলি কালাপাহাড় কর্তৃক (রাজার প্রত্তিষ্ঠিত মূর্ত্তি) সমুদ্রতীরে অদৃশ্য হইলে পর তথন পাণ্ডারা সেই আসল মূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া নিমকাঠ দ্বারা পুনর্বার শ্রীপ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও স্থভাদ্রাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি নির্দাণ করাইয়া পুরীর শৃষ্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করান, সেই মূর্ত্তিত্রর এক্ষণে আমরা দর্শন করিয়া চরিতার্থ জ্ঞান বোধ করিয়া থাকি।

একদা রাজা ইন্দ্রন্থায় স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, নীলাচল পর্বতের এক স্থানে স্বন্ধং ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত মর্ব্ত্যে অবতীর্ণ ইইয়া বিরাজ করিতেছেন। রাজা সেই স্বপ্ন অনুসারে পর্বতের নানা স্থানে নানা-প্রকার লোক তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে বিভাগতি নামে এক রাহ্মণ ও ছিলেন। একদা তিনি রাজার আজ্ঞাম্নসারে সেই লীলাচল পর্বতে গমনপূর্বক তথায় নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে দেখিয়া নিরুপায় ইইয়া ভীত মনে বন্ধু নামক এক শবরের কৃটীরে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।

,বিস্থাপতি যে সময় উপস্থিত হন, সেই সময় বস্ত্রশ্বর অন্তত্র গমূন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একমাত্র নবযৌবনসম্পন্না অবিবাহিতা কন্ত্রা সেই ক্টীরে ছিলেন। ঐ যুবতী কন্তাই শবরের অতিথি সংকার করিলেন, আগন্তক বলিপ্ত যুবক এবং এই শবরত্বহিতা যুবতী থাকার, অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পরম্পর পরম্পরের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। শবর বখাসময়ে আপন কুটীরে উপস্থিত হইয়া এই অন্তত ঘটনা অবলোকন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কারণ এতাবংকাল তিনি এই নিবিড় নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছেন, কথন জন মানবের সমাগম দেখেন নাই, অন্ত সৌভাগাক্রমে এইরূপ যৌবনসম্পন্ন বিপ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি সৃস্তান্ত ইইলেন, কারণ পাত্রাভাবে এতদিন তাঁহার স্নেহমন্ত্রী কন্তাকে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই আর ও অবগত হইলেন যে, ঐ আগন্তক তথনও কোন পাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। এইপ্রকার মনে মনে চিস্তা করিতেছেন, এমন সময় তিনি উহাদের উভয়ের মনভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের সম্মতি ক্রমে প্রজাপতির নির্মন্ধ হেতু সেই রাত্রে বিবাহের শুভ সমন্ন থাকার, শুভলমের বিভাগতির করে তাঁহার প্রাণের পুত্রলি একমাত্র তুহিতাকে সমর্পণ করিয়া স্থা হইলেন।

এইরূপে বিভাপতি পরিশরস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরমস্ত্র্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিভাপতি অভ্যাসমত প্রত্যহ প্রত্যুবে শয়াত্যাগ করিতেন, কিন্তু কথনও তাহার শ্বন্তর বস্ত্রশবরকে দেখিতে পাইতেন না। একদা তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সন্তাব জল্মিয়াছিল যে, কোন বিষয় গোপন করিবার ছিল না। শবরত্বছিতা স্বামীর সাদরসন্তাষণে সন্তুই হইয়া বলিলেন, প্রভু জগয়াথদেব নীলমাধবরূপে নীলগিরি পর্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন, আমার পিতা প্রত্যহ গোপনে তথায় গমন করিয়া তাঁহার অর্চনা করেন স্তুত্রাং আপনি আমার পিতার সাক্ষাৎ পান না। বিভাপতি এরূপ বাক্ষা ভনিতে পাইবেন তাহা তিনি একবার স্বপ্নেও অন্ত্রমান করিতে পারেন নাই; কারণ বাঁহার উদ্দেশে তিনি এত পরিশ্রম করিয়া

এই নিৰ্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিবাহস্তত্তে আবদ্ধ হইয়া বনে বাস করিতে বাধ্য হইলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে দেই পরমপুরুষ জগলাথদেবেরই সন্ধান পাইলেন। পত্নীর মুখে ঈদৃশ সংবাদ পাইয়া তিনি মনে মনে আনন্দে অধীর হইলেন।

একদা মধ্যাস্কালে শবর কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে পর, বিষ্ণাপতি उँशित निकं नीमांहल मीमभाषय मुर्खि पर्मन कतिर्द्ध व्यक्षरत्रांश किंदिलन। শবর কিছুতেই এই নব-জামাতার অমুরোধে সম্মত হইলেন ন। । অবশেষে তাঁহার স্বেহময়ী কন্তার কাতর প্রার্থনায় বস্ত্রদারা চকু বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে সন্মত হইলেন। বিভাপতি এরপ অবস্থায় গমন করিলে, তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত চুঃখিত হইলেন এবং অতি কটে মনহাথে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শবরত্বহিতা স্বামীর হৃংথের কারণ অবগত হট্য়া তাঁহাকে বিনয় বচনে বলিলেন, "নাথ! আপনি বুথা চিম্ভা করিয়া মনে হুঃখ পাইতেছেন, আমি ইহার এক উপায় স্থির করি-ষাছি, যন্তপি ইহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় স্মবিধা হইতে পারে। এইরূপ বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার কাতরবচনে স্বামীকে অমুরোধ করিলেন, আপনি আমার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কল্য প্রত্যুষে গমনকালীন গুপ্তভাবে বস্ত্রাঞ্চলে কিছু সরিসা বাঁধিয়া লইবেন এবং পিতার অক্সাতামুসারে ঐ সরিসাগুলি পথিমধ্যে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে গমন করিবেন, যথন ঐ বীজ হইতে গাছ সকল উৎপন্ন হইবে, তথন আপনি সহজেই রাস্তা চিনিয়া লইতে পারিবেন।

বিস্থাপতি পদ্মীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব সস্তুষ্ট হইয়া তাহার শক্তরের প্রস্তাবেই সমত হইয়া সেই দিবসেই পুনরায় শবরকে অহুরোধ করিলেন। তথন শবর-বন্ধ পূর্বক্থিত অন্ধ্যারে জামাতার চক্ষে বন্ধন করিয়া গন্ধব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বলা বাহল্য যে বিস্থাপতিও স্ত্রীবৃদ্ধির সাহাধ্যে গোপনে সরিসা ছড়াইতে ছড়াইতে গমন

করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে ম্পাসময়ে তাহারা উভয়েই দেবতাস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় শবর জামাতার চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়া জগন্নাথদেবের লীলমাধবমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

অনম্ভর শবর বিষ্যাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া প্রভূর পূজার নিমিত্ত ফল, ফুল সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন। বিত্যাপতি স্থযোগ বুঝিয়া সেই সময় এই অজানিত স্থানটী উত্তমক্রপে চিহ্নিত করিয়া লইলেন। ইত্যাবসারে তিনি এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন। একটা ভূষগুী-कांक, वृक्षभाशा रहेरछ निक्रेष्ट এक कुर्छ পिंछछ रहेन्ना हजूजू क रहेन। তর্দ্ধশনে বিভাপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যভপি আমি এই কুণ্ডে মান করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়। বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিব ; এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কুগুাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় ঐ চতুর্ভু জ কাক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে কুণ্ডে স্নান করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহার নাম রোহিণীকুণ্ড। রোহিণীকুণ্ডে ন্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। "যছাপি তুমি ইহাতে স্নান কর, তাহা হুইলে "জগদ্বাথদেব" কিরূপে নরলোকে প্রকাশিত হইবেন ? তুমি যে দৈত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহা কি একেবারে বিশ্বত হইয়াছ ? কাকের ঈদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভাপতি হতবৃদ্ধি হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তুৎক্ষণ পরে শবরবস্থ লীলমাধবের পূজা সমাপনাত্তে জামাতার নিকট আসিয়া তাহার চকু পূর্ব্বের ক্রায় বন্ধন করিয়া আপন আলম্বাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে যথন সরিসা গাছগুলি উপযুক্ত পথস্বরূপ উৎপন্ন হই-য়াছে দেখিতে পাইলেন, তথন বিচ্চাপতি বস্থশবরের অক্সাতসারে ঐ সকল গাছের সাহায্যে দেবতাস্থানে গমনাগমন করিয়া সেই অপরিচিত পথটি উত্তমরূপে চিনিয়া লইলেন, এবং খন্তর ও পত্নীর নিকট বিদার গ্রহণপূর্বক স্বন্দেশ্যাতা করিলেন। বস্থশবর এবিষর কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই।

জগবন্ধর রূপায় বিভাপতি নির্বিন্ধে খনেশে মহারাজ ইন্দ্রতায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যথায়থ সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ বিভাপতির প্রতি অতিশয় সম্ভষ্ট হইলেন, তথন তিনি অম্বচরবর্গসহ নীলগিরি পর্বতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জগন্নাথদেবের মান্তান্ন তাঁহারা সেই স্থানে কোন দেবতাকেই দর্শন করিতে পাইলেন না। রাজা, বিভাপতিকে মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া তাহার প্রতি কোপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তদ্ধর্শনে বিচ্ছাপতি লজ্জিত হইলেন এবং মহারাজের মনোগতভাব অবগত হইয়া করবোড়ে বিনয়বচনে বলিলেন, মহারাজ! বস্থাবর নিশ্চই কোনরূপে আমাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া প্রভু জগন্নাথজীউকে স্থানাস্তবিত করিয়াছেন, তিনি যে অন্ত পথে ভুলক্রমে আসেন নাই, উহাও ঐ সরিসার গাছগুলিকে প্রমাণস্বরূপ দেখাইলেন এবং যে রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া কাক চতুৰ্ভু ভ হইয়াছিল তাহাও রাজাকে দেখাইলেন। এই সকল প্রমাণ পাইয়া রাজা বিভাপতির বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ক্রোধান্বিত কলেবরে তাহার অমুচরবর্গকে শবরবস্থকে বন্ধন করিয়া আনিতে অমুমতি প্রদান করিলেন। এতাবৎকাল শবর কিছুই এ বিষয় অবগত ছিলেন না, স্মৃতরাং সহসা এই মহাবিপদে আশ্রুয়ান্তিত হইলেন, অবশেষ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার জামাতার চাতুরী অন্তুমান করিয়া তাঁহার হৃদয়সর্বস্থি আণ-কর্ত্তা, করুণামর জগরাথদেবের পদপ্রান্তে মনবেদনা নিবেদন করিলেন। ভক্তের মর্ম্মভেদী করুণ প্রার্থনায় তাঁহাকেও কাত্তর হইতে হইল, তথন প্রভূ ভক্তের লাস্থনা দূরিকরনার্থে এক আকাশবাণীতে বলিলেন, "রাজন! তুমি এক্ষণে আমার দর্শন পাইবে না, অগ্রে এই স্থানে আমার মন্দির নির্মাণ করাইয়া চতুরানন ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাও তাহা হইলে আমার দাক্ষাৎ পাইবে। তোমার অমুচরেরা রুথা নির্দ্ধোষী শবরবস্থকে যন্ত্রণা দিতেছে তাহার কোন দোষ নাই।" অকন্মাৎ রাজা এরপ দৈববণী শ্রবণ করিয়া শবরের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচীর করিলেন। তথন

রাজা মন্দির নির্মাণার্থে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া মন্দির নির্মাণ কার্য্য-সম্পন্ন করাইলেন এবং উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ব্রশ্বলোকে চতুরানন ব্রশ্বার নিকট গমন করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রায় বন্ধলোকে বন্ধার নিকট অভিলাষিত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, চতুরানন সম্ভষ্টচিতে রাজার সহিত তাঁহার রাজধানীতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রাজা ইক্দ্রহায়ের রাজ্য, গলমাধব নামক অপর এক পরাক্রমশালী রাজা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তথন ইক্দ্রহায় ও গলমাধব, এই উভয় রাজার মধ্যে মহাবাকবিতত্তা উপস্থিত হইল। মন্দিরের সম্ব সাব্যস্ত না হইলে ব্রহ্মা কিরপে উহা প্রতিষ্ঠা করিবেন এইরপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বিষ্ণু মায়ায় ভূষত্তী কাক তথায় আসিয়া রাজা ইক্রহ্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল এবং মন্দির নির্দাণ কালে যে সকল কারিকর ও কুর্ম্ম পূর্চে প্রস্তর বহন করিয়া মন্দির নির্দাণ কালে যে সকল কারিকর ও কুর্ম্ম পূর্চে প্রস্তর বহন করিয়া মন্দির নির্দাণ কালে যে সকল কারিকর ও কুর্ম্ম পূর্চে প্রস্তর বহন করিয়া মন্দির নির্দাণ কার্য্য সহায়তা করিয়াছিল তাহারা, আরও স্বয়ং বিশ্বক্রমা উপস্থিত হইয়া ব্রন্ধার নিকট মহারাজ ইক্রহ্যায়ের অন্তর্কুলে সাক্ষ্যপ্রদান করিলে পর চতুরানন ব্রন্ধা মহারাজ গলমাধবকে সাক্ষ্য সকল হাজির করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা গলমাধব ব্রন্ধার আজ্ঞাপ্রাপ্তে কোনরূপ সাক্ষ্য বা প্রমাণ করিতে না পারাতে চতুরানন কুপিত হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রন্ধলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরপে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে রাত্রিকালে রাজা স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, জগন্নাথদেব তাঁহার শিশ্বরে দণ্ডাদ্বমান হইয়া বলিতেছেন "হে ভক্ত ইক্রত্যায়! তুমি কি পূর্ব্ব আকাশবাণী বিশ্বত হইয়াছ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে আমার দর্শন পাইবে?" তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মৃদ্ধ হইয়াছি। কলা প্রত্যুবে সমৃদ্র তীরে গমন করিলেই আমার দারুমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, ঐ দারু হইতে মৃদ্ধি নির্মাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিবে।

মহারাজ ইন্দ্রনুম স্বপ্নান্ত্সারে পর দিবস প্রত্যুবে সমুদ্র তীরে আসিয়া

দেখিলেন যে, একখণ্ড কাৰ্ছ অনম্ভ সলিল বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। তথন রাজা আক্রাদিত হইয়া ঐ কাৰ্চখণ্ড থানি তীরে উঠাইবার নিমিত্ত বহ চেষ্টা করিয়াও কুতকার্য্য হইতে পারিলেন না, স্থতরাং তিনি হুর্থেত মনে ঐ অনম্ব সমুদ্রে জীবন বিসর্জন করিতে স্থিরীকৃত হইলেন। সেই সময় পুনরায় এক আকাশবাণী হইল। "রাজন! তুমি বুণা চুঃধ করিয়া মনকষ্ট পাইতেছ, বস্ত্র শবর ব্যতীত অষ্ট্র কেহ আমার তীরে উঠাইতে পারিবে না। মহারাজ ঐ দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়া যত্নের সহিত বমুশবরকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, ভক্ত শবর রাজ আহ্বানে সম্বর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া মহারাজের আদেশ মত ঐ দারুরূপ কার্চথানি অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া মন্দির সম্মথে স্থাপন করিলেন। তথন মহারাজ ঐ কার্চ হইতে দেবমূর্ত্তি নির্মাণ করাইবার জক্ত নানাস্থান হইতে স্থান্ক স্থত্রধরগণকে আনাইলেন কিন্ধ ভগবানের মারাপ্রভাবে কেচ্ছ ঐ কাঠের গাত্রে একটা দাগও বসাইতে পারিল না, তথন রাজা হতাশ মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন এবং সেই স্কাৎ চিন্তামণির শ্রীচরণ ধাান করিতে লাগিলেন। আহা! বাঁহার মান্নাতে এই জগৎ মান্নামন্ন, কোন মান্নাতে আদ্রিত জনে রুণা হুঃখ দাও প্রভ १

রাজা ইক্সত্মান্ত কিরপে এই দারুকার্চ হইতে শ্রীমূর্ত্তি নির্মাণ করাইবের এই চিস্তাতেই মন্ন, এমন সমর এক অতি বৃদ্ধ স্থান্তব্যর বেশে স্বরুং জগরাং দেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইরা ঐ দারু হইতে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার ভার প্রার্থনা করিল। মহারাজ সেই অতি বৃদ্ধকে অসমর্থ দেখিরা তাহার হার কার্য্য উদ্ধার হইবে না বিবেচনা করিলেন এবং মনে মনে নানাপ্রকার চিত্ত করিতে লাগিলেন তথন ঐ বৃদ্ধ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সহারাজ! আপনি রুখা চিস্তা করিতে পারে নাই আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিতে স্বারুক কার্য্যই সিদ্ধ হয় আরও শাণিত লোহ যন্ত্রের হারা বে কার্চ্ন হেল হয় হ

একপ কথন প্রবণ করি নাই, এই নিমিক্ত আমার সেই বিশাস পরীকা করিতে আসিয়াছি। বুদ্ধের সেই উত্তেজিত বাক্যে রাজা সন্ধৃষ্ট হইয়া তাহাকেই দেবমর্ত্তি নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দান করিলেন। বুদ্ধ সবিনয়ে তথন বলিতে লাগিলেন হে মহারাজ! আমি যে কার্ব্যের ভার লইলাম ইহাতে আমার ন্যনকল্পে একুণ দিন সময় আবিশ্রক হইবে এই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কার্যা উদ্ধার করিব, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এই সময়ের মধ্যে কেইই মন্দিরের খার উদ্যাটন করিতে পারিবেন না, যম্মপি দৈবাৎ কেহ ইহা লজ্মন করেন, তাহা হইলে আমি আর যন্ত্র স্পর্ণ করিব না। মহারাজ ইন্দ্রভান নিরুপার হইরা তাহার প্রভাবেই সন্মত হইলেন। বুদ্ধ হত্ত্বধর কাষ্ঠ লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজাও বহির্ডাগ হুইতে মন্দিরের বারক্ষ করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইবার পর একদা রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, বুদ্ধ কোনরূপ কার্য্য করিতেছে কিনা, উহা অবগতির জন্ত মন্দির ছারে আপন কর্ণ সংলয় করিয়া কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তথন তিনি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া শ্বার উদ্বাটন করিবামাত্র হস্ত পদ্বিহীন জগন্ধাথদেব রত্নবেদীর উপর বিরাজ করিতেছেন দর্শন করিলেন, মহারাজ দেই পবিত্র জগল্পাথদেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া সেই অসম্পূর্ণ মূর্ব্জিকেই ভক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া মন-বাসনা পূর্ণ করিলেন। দারুত্রন্ধ জগন্নাথ মূর্ত্তি মহারাজ স্ক্রায় কর্ত্তক এই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যথন কালাপাহাড় সমস্ত উড়িয়াদেশ পদদলিত করিয়া এই কেত্রে উপস্থিত হন, তথন পাগুারা এই দেবমূর্ত্তি শ্রীমন্দির হইতে ভয়ে লইয়া গিয়া পারিকুদ নামক হ্রদ মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রোথিত কবিয়া রাথেন, কারণ কালাপাহাড় প্রাণভয়ে বাদশাহের কক্যাকে বিবাহ করিলে পর তাহাকে এক্ঘরিয়া করিয়া দেওয়া হয়, সেই সময় তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে এই শ্রীমন্দিরে ধয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পাগুারা তাহার পরিচর পাইয়া শ্রীমন্দির হইতে বহিষ্কত করিয়া দেক। কালাপাহাড় অনাহারে ছন্ন দিবস ধন্না দিয়াও যথন জগন্নাথদেবের কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইল না দেখিলেন, তথন অগত্যা তিনি মুসলমান হইতে বাধ্য হন, কালাচাঁদের জগন্নাথদেবের প্রতি আক্রোশের ইহাই প্রধান কারণ ছিল। পাগুারা কালাপাহাড়ের অত্যাচার দেখিয়া তাহার মনোগত ভাব ব্ঝিতে পারিয়া শ্রীমৃর্ত্তিকে লুকায়িত করিয়া রাখেন কিন্তু কালা বহু চেঠা ও বহু পরিশ্রম করিয়া ঐ শ্রীমৃর্ত্তির বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে উহা ধ্বংস করেন। তথন পাগুারা শ্রীমৃর্ত্তির পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিম কাঠ দ্বারা পুনর্ব্বার জগন্নাথ, বলরাম ও স্বভ্রাদেবীর মৃর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া পুরীর শৃত্য মন্দিরে প্রতিঠা করেন।

## मर्बटगढ्य ।

এই পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়, তাহার পর সাধ্যমত আটকে বন্ধন করিয়া আপন তীর্থগুরু পাণ্ডার নিকট স্থফল গ্রহণপূর্ব্বক নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অমুসারে নিয়ম সকল পালন করিবেন।

#### সমগপ্ত >

#### পদ্ম-কেত্র

উড়িয়ার অন্তর্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগা নদীতীরে এই তীর্থ বিরাজিত। যে পুণাস্ত্রিলা চক্রভাগা নদীতে দ্বাপর যুগে এক্সঞ্চ তাঁহার যোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত সতত প্রফল্লচিত্তে জলক্রিডা করিতেন, দেই পবিত্র স্থানের মাহিমা কত ? শ্রীপঞ্চমী পূজার পর মাকরী সপ্তমী তিথিতে এইস্থানে প্রতি বংসর একটা মহামেলা হইয়া থাকে। সেই এক দিনের মেলার নিমিত্ত তামুর মধ্যে পুলিশ প্রহরীগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদর উপস্থিত থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। এই মেলার সময় নানা-ন্ধাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনারীগণের একত্র সন্মিলনে এইস্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। যে সকল যাত্রী রেলযোগে যাত্রা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে জগবদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া পরে শ্রীপঞ্চমীর यधारूकात्न আहातानि मण्यन कतिया भूती श्हेरा प्रामा शास्त शास्त्रकार ভভযাত্রা করিয়া থাকেন। সেই সময় বছদুরব্যাপী অসংখ্য নরনারীগণের এবং গো শকটগুলির কোলাহল শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এইরূপে তীর্থপথ সকল অতিক্রম করিয়া প্রদিবস ষ্টা তিথির সন্ধ্যাকালে পুণাস্থান চক্রভাগা নদীতীরে পৌছিতে পারা যায়। যে দাগর তীরটা মেলা স্থান বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট আছে, উহা সাধারণ তীর ভূমি অপেক্ষা অধিক উচ্চ। এখানে দিবাভাগে গাড়ী বা মহন্য কোনরূপে চলিতে সক্ষম হর না, কারণ প্রায় সমস্ত পথই বালুকামর, সূর্য্য কিরণে বালুকাকণা ্ এরপ উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর চলিতে সক্ষম হয় ना। अरेटरू ब्राजिकाटन क्वतन ठीखांत्र ठीखांत्र अरे हुर्गम शृंद्ध बारेट्ड হয়। মেলার দিন ভিন্ন অস্তু সময় এথানে দম্ম তত্ত্বরাদির ভয়ে কেহ যাইতে সাহস করেন না।

हलाजा नमीजीत यथाय भाही नमी वाकाभगाव मिनिक स्टेमाइ. সেই সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে এক অন্তত কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্থন্সর মন্দির দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন। এই দেব মন্দিরটী শ্রীরুষ্ণাত্মজ মহাত্ম। শাষ্বদেব কৰ্ম্বক প্ৰতিষ্ঠিত হইয়া কোনাৰ্ক নামে প্ৰসিদ্ধ হয়। সেই প্ৰাচীন ভামুদেবের শ্রীমন্দির ঘাহা একণে আমাদের নয়নগোচর হয়, উহা বেমেরামত অবস্থায় ভগ্নস্ত্রপে পর্বতাকারে জঙ্গলাবৃত হইয়া অতীতের অতুলনীয় গৌরবের প্রশংসা করিবার জন্ম বর্তমান রহিয়াছে। মন্দিরটী চারি প্রকোষ্টে শোভিত। সর্বপ্রথমেই দেউল, দ্বিতীয়—জগমোহন, তৃতীয়— নাটমন্দির চতুর্থ- ভোগ মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্তে অত্যাপি যে সকল প্রস্তর খোদিত মহয়, পক্ষী, ফল, ভুল ও লতা অঙ্কিত আছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে শিল্পকারীর শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পুরাকালে আর্য্য নৃপতিগণ আধুনিক বিজ্ঞানবল ব্যতীত কিন্নপে বিনা বাষ্পীয় কলের সাহায্যে দুরবর্ত্তী গিরিপ্রদেশ হইতে অতিভার শিলাথগুগুলি সংগ্রহপূর্বক কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদনদী সকল অতিক্রমপূর্ব্বক দেব-মন্দির ও অত্যুক্ত অট্রালিকা সকল মুশোভিত করাইতেন, উহা একবার চিন্তা কবিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই দেবালয়ের প্রবেশ দারের সমুখেই একটা প্রকাণ্ড রুক্ষ প্রস্তর নির্মিত উচ্চ ক্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, আর ঐ স্থানেই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের থিলান দেদীপ্যমান। সেই থিলানের উপর প্রস্তরের একটা প্রশন্ত পাড় আছে—ঐ পাড়ের গাত্তে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক দেবের ও স্ব্যাদেবের একটা পবিত্র মূর্দ্তি এবং কতকগুলি আশ্রুষ্ঠা আশ্রুষ্ঠ জীবন্দম্বর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাইবেন।

শাঘদেবের বংশধর মহাত্মা নৃসিংহদেব কর্তৃক এই মন্দির সংস্কারকানে,

তাঁহার দাদ্র বংস্তের বিশাল রাজত্বের সমস্ত আর, এই মন্দিরে ব্যয় করিয়া যে কিরুপ মনের মত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন এবং ইহার শিথরদেশে চূড়ার উপর একখণ্ড রুহৎ চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন করাইয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করেন, তদবধি ঐ প্রস্তর্থত্তের আকর্ষণ শক্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল সমাক্ষ্ট হইন্না তীরে আদিবার সময় চড়ায় ঠেকিয়া ক্ষতিগ্ৰন্ত হইত; স্মৃতরাং কোন নাবিক ভয়ে ঐ পথে যাইতে সাহদ করিত না। একদা সম্রাট আকবর সাহের বিখ্যাত মন্ত্রী মহাত্রা আবল ফাজিল ঐ পথ পর্যাটন করিবার সমন্ব এই পাথরের আকর্ষণ শক্তির জন্ম অতান্ত বিপদগ্রন্ত হন। মন্ত্রীবরের চেষ্টার বহু অমুসন্ধানের ফলে এই পাথরই অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রতিপর হয়, তখন ক্রোধভরে তাঁহার অধীনত একজন মুসলমান নাবিক, তাঁহারই আজ্ঞামসারে বলপুর্বক ননিবের শিধরদেশে উঠিয়া ঐ বৃহৎ চুম্বকধণ্ড বিচ্যুত করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য মন্ত্ৰীবরের এইরূপ অত্যাচারের জন্ম মন্দিরের পাগুগণ অত্যস্ত কুৰু হুইলেন, কারণ তাঁহাদের বিধাস যবনম্পর্ণে মন্দিরটী অণবিত্র হুইয়াছে, ফলতঃ সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা নানাস্থানে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যথন কোনরপ ফলোদয় হইল না দেখিলেন, তখন চু:খিত মনে সকলে পরামশ করিরা দেবালয়টা পরিত্যাগ করিরা প্রস্তান করিলেন। কালক্রমে সেই স্বন্দর মন্দিরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়ায় বিগ্রহমূর্ত্তি লুক্কায়িত হইরাছে। অনেকে এই স্থানের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কারণ সূর্য্য-দেবের এই অদ্কৃত ও ফুল্বর মন্দির সহরের বছ দূরে ও চুর্গম জনশৃক্ত স্থানে অদুশ্রভাবে বিরাজ করিতেচে।

শুনিরা স্থা ইইবেন এতদিন পরে লর্ড কর্জনের অমুরোধে গভণমেণ্ট এই প্রাচীন স্থলর মন্দিরটী সংরক্ষণে কুপাদৃষ্টি করিতেছেন এবং সাধারণকে ইহার সৌন্দর্যো মোহিত করাইবার নিমিন্ত এথানে রেল বিন্তার করিবার মনস্থ করিরাছেন। যাত্রিপণ এক্ষণে তথার উপস্থিত ইইরা বিনা আপজ্ঞিত ইচ্ছামত এই ভগ্ন স্থপের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া পুরীর জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায়া দর্শুন করেন, আর বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলাছুড় স্বলিলের ঢেউ সকল অনস্ত নীল আকাশের ক্রোড়ে থেলা করিতেছে দেখিয়া কত আনন্দ অমুভব করিতে থাকেন।

হুর্যাদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদ্বে একথানি প্রকাণ্ড প্রস্তরোপরি নবগ্রহ-গণের নয়টা প্রতিম্র্রি থোদিত দর্শন পাইবেন, তন্মধ্যে রাহ ও কেতুর ভয়য়র আরুতি থোদিত দেখিলে ভয়বিহ্বল হইয়া মনে মনে ভাবিবেন যে, য়াহাদের এরপ আরুতি—না জানি তাঁহাদের ব্যবহার কিরুপ, কারণ মহুয়্মাত্রেই এই নবগ্রহের ফলভোগ করিয়া থাকেন। সেই নয়ম্র্রি থোদিত প্রস্তরথগুথানি দৈর্ঘ্যে ১২ হক্ত আর প্রস্তে অন্যন ৬ হক্ত পরিমাণ। অবগত হইলাম পূর্বে এই প্রস্তরথানি ভামুদেবের শ্রীমন্দিরের পূর্বহারের উপরিভাগে শোভা পাইত। একদা কতকগুলি পুরাত্রবিৎ ইংরাজ এই শিলার কার্রুকার্য্য দর্শনে মুশ্ধ হইয়া কলিকাতার যাত্র্যরে আনিবার জন্ত পরামর্শ করিয়া বছ অর্থবায় ও অতি কষ্টে বাষ্ণীয় কলের সাহায্যে যথন মন্দির হইতে পাথরখানি বিচ্যুত করান, তথন নানা স্থানের হিন্দুগণ একত্র হইয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, তাহারা সেই অবস্থায় ঐ স্থানে শিলাখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। তদবধি ঐ শিলাখণ্ডথানি ঐরূপ অবস্থাতেই রহিয়াছে।

চক্রভাগা পুণ্যস্থান অবগত হইরাও যেস্থানে কথন জনমানবের সমাগম হইত না, আজ মেলা উপলক্ষে শাস্থাদেবের রূপার সেইস্থানে শত সহত্র লোক একত্র হইরা শ্রীহরির উদ্দেশ্তে সংকীর্ত্তনে মন্ত হইরা নির্মিয়ে কত আনন্দ অফুভব করেন তাহার ইয়ন্তা নাই। পর্যাদিবস মাকরী সপ্তমীর প্রভূষে ভার্মদেবের উদ্দেশ্বর প্রথম উপ্তমে স্ক্রিদেবের পূর্ণ কলেবর দর্শন করিরা জীবন সার্থক করিবেন। আহা! সেই মনোহর দৃশ্ত দর্শনে প্রাণে যেরপ আনন্দলাভ হর তাহা কবি-কর্মনাতীত। প্রভাতে সাগরতীরের স্থি নির্মাল বায়ু সেবন করিয়া হরিধবনি শ্রবণ করিতে করিতে আনক ও সুথে প্রাণ মাতোরারা হইতে থাকিবে, ক্রমে গগন প্রাঞ্গণ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভামুদেবের আগমন ঘোষণা করিতে থাকিবে, তৎপরে সেই স্থবৰ্ণ বৰ্ণের গোলাকার মৃত্তিথানির প্রথমে নীলসলিলোপরি সামাস্ত দর্শন পাইবেন, তাহার পর তপনদেব যেন লক্ষ্মক্ষ দহকারে নৃত্য করিতে করিতে একেবারে বিমানপথে নীলাম্ব পরিত্যাগ করিয়া নরলোকের মনস্কাম সিদ্ধ করিবার মানসে উর্দ্ধে উঠিবেন, সেই বাল সুর্যাদেবের কিরণ-ष्क्रोपेत्र शृक्षिपत्कत्र मानवर्ग नर्ভामल्य क्रांत्र खेळ्यानवत्र इहेर्छ প্রথবতর হইতে থাকিবে, তখন সাগর সঙ্গিলের উপর ঐ স্থবর্ণ গোলকের প্রতিবিশ্ব তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অনির্বাচনীয় শ্রীধারণ করিবে। বিষ্ম্রচার এই প্রীতিপ্রদ স্বর্গীয় ভাব নিরীক্ষণ করিলে যেন লীলামন্ত্রের অনম্ভ লীলা বিবোধিত হইতে থাকিবে। আহা! সেই মনোমুগ্ধকর ছক্ত যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি আর কখন ভূলিতে পারিবেন না। ভামুদেবের উদন্ত দর্শন করিয়া চক্রভাগা নদীর সঙ্গম স্থানে স্নান, তপণ, স্থানেবের উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান এবং সাধ্যামুসারে ডিক্লাদান আরও এই পবিত্র ক্ষেত্র প্রদক্ষিণপূর্বক খেলা সমাপ্ত করিয়া যাত্রিগণ আপন আপন আলয়াভিমুবে থাত্রা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে ভক্তিপূর্বক ন্নান করিলে 'ভক্তি ও মুক্তি" উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে স্বর্গাদেবের প্রীতার্থে একটা মর্ঘ্য প্রদান করিলে ভামুদেবের রূপায় সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্বপুরাণে ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে।

# শ্রীশ্রীশাম্বদেব-রতান্ত

শীরুষ্ণপত্নী জাম্ববতীদেবীর গর্ডে শাম্ব নামে এক কলপ সদৃষ্ট রূপবান্
পূত্র ভরে। শাম্ব সদা সর্বাদা আপন রূপের গর্বা করিতেন অর্থাৎ ত্রিভ্বনে
তাঁহার ন্থায় রূপবান আর দ্বিতীয় নাই এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি
সদাসর্বাদা অহলার করিতেন। একদা নারদ ঋষি হরিপ্রেমে মন্ত হইয়া
যথন হরিগুণ-গান করিতে করিতে শাম্বের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন,
তিনি ঋষির সেই জটাজুটগারী বিকট আরুতি দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। যে হরি সকলের দর্শ হরণ করেন বলিয়া দর্শহারী নাম ধারণ
করিয়াছেন, তথন হরিভক্ত নারদ ঋষির অপমান সহ্থ করিয়া তিনি শাম্বের
দর্শ কিরূপে রাখিবেন? নারদ শাম্বের নিকট অপমানিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো!
আপনার পত্নীদিগের সহিত শাম্বের যেরূপ ব্যবহার দর্শন করিলাম,
ভাহাতে সহজেই মনে কু-ভাব উদয় হয়, যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে
আমি সময়াস্থ্যায়ী প্রমাণ করাইব"। অন্তর্গ্যামী ভগবান নারদের মনোভাব
অবগ্র হ ইয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

কিন্নৎকাল পর একদা শ্রীক্লফ যথন বৈবতক পর্কতের সন্নিকটন্ত নদীতে পত্নীগণের সহিত উন্নান্তভাবে জলবিহার করিতেছিলেন, নারদ ঋষি সুযোগ পাইরা শাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বংস! তোমার পিতা বৈবতক পর্কতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, সেধানে তোমার ঘাইতে অমুরোধ করিয়াছেন;" সরল হৃদয়বান শাম্বদেব নারদের চাতুরী অবগত্ত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া লজ্জিত হইলেন, কারণ ভাহার বিমাতাগণ মদিরাপানে হিতাহিত আনশ্রু হইয়া জনক্রীড়া করিবার

সমর শাস্বদেবকে সম্মুখে পাইরা তাহার রূপে মুগ্ধ হইরা ভ্রমবশতঃ তাহাকেই আলিক্সন করিতে উষ্ণত হইতে লাগিলেন, ঠিকু সেই সমর নারদ ঋষি জীক্ষককে আনাইরা পূর্ব্ধ অঙ্গিকার সপ্রমাণ করাইলেন। ভগবান জীক্ষক শাস্বদেবের রূপই, অনিঠের মূল স্থির করিলেন, কারণ রূপের নিমিন্ত তাহার ভক্ত নারদকে অপমান সহ্থ করিতে হইরাছিল এবং বিমাতাগণও আলিক্ষন করিতে গিয়াছিল, তথন তিনি রোষবশতঃ তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন থে, তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া কুঠ ব্যাধিতে পরিণত হউক। জীক্ষক-বাক্যে তৎক্ষণাৎ শাস্থ নিক্রষ্ট কুঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। শাস্বদেব বিনাদোবে অকম্মাৎ পিতার নিকট লান্ধিত হইয়া করুণ আর্ত্তনাদে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া করুণ এবং মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তথন জীক্ষক্ষ পুত্রের করুণ প্রার্থনার কাতর হইয়া নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া মৈত্রবনে স্ব্যিদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া ভক্ত নারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তর্ধ গান করিলেন।

শাস্ব তদম্সারে মৈত্রবনে চক্রভাগা নদীতীরে উপনীত হইয়া হর্যাদেবের কঠোর তপপ্রভার রত হইলেন। তাঁহার তপপ্রভাবে হর্যাদেব তুই হইয়া শাস্বকে নিরুষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার মানসে সম্মুখীন হইয়া আক্রাকরিলেন, "বৎস শাস্থা! তোমার তপপ্রভার কি মহোন্নতি। আর তপপ্রার প্রেরাজন নাই, আমার আদেশমত তুমি চক্রভাগা নদীতে মান করিলেই পূর্ব্বকান্তি প্রাপ্ত হইবে", এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি স্বয়ানে প্রস্থান করিলেন। তপনদেবের আদেশমত শাস্থ মান করিবার সময় এক জ্যোতির্মন্ন মৃর্দ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং স্থানান্তে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ পূর্বাণেক্ষা অধিক লাবণ্যবিশিষ্ট হইয়াছে, তথন সম্বন্ধতিন্তে পুনরোন্ন তপনদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। অর্ঘ্যপ্রাপ্তে ভালুদেব তুই হইয়া তাঁহাকে অভিলবিত বর প্রার্থনা করিতে আক্রা করিলেন। শাস্থ সেই তেজঃপুন্ধ জ্যোতির্মন মৃর্দ্ধি হ্র্যাদেবকে দর্শন করিয়া প্রীতিমনে ভাঁহাকে

প্রদক্ষিণপূর্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর যে কেই মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্থান করিয়া, এই পুণ্যস্থান প্রদক্ষিণপূর্বক আপনার উদ্দেশে অর্থ্য প্রদান করিবে, আমার ইচ্ছামুসারে তাহার সেই অর্থ্য আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহাকে নিরোগী করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন ইহাই আমার অভিলাষ। শাষের সকল বাসনা পুরণ করিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে, স্থানকালে তুমি যে বিগ্রহ মৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, ঐ বিগ্রহদেবকে আমার স্থরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে। বিশ্বকর্মা সংজ্ঞাদেবীকে প্রসন্ধ করিবার মানসে আমার তেজপ্রশান করিলে সেই তেজাংশ এই নদীতে লীন হয়, এতাবৎকাল আমি গুপ্তভাবে এখানে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার প্রতি সদয় হইয়া আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকটে আসিয়াছি, অতএব এইয়ানে তুমি একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া এই বিগ্রহ মৃত্তিটীকে কোনার্ক নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নামান্ত্রসাবে এই স্থানের নাম "কোনার্ক" নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নামান্ত্রসাবে এই স্থানের নাম "কোনার্ক" নামে

শাষদেব স্থাদেবের শ্রীমুখে এই সমস্ত অবগত হইয়া সেই স্থানে একটা দিব্য মন্দির নির্মাণ করাইয়া কোনার্ক নামে বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ঐ দেবের নামায়সারে এই স্থানের নাম কোনার্ক রাথিয়া দেব আজ্ঞা পালন করিলেন। অস্থাবধি এই মন্দির তথায় শোভা পাইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! আজ সেই প্রাচীন শাষদেব প্রতিষ্ঠিত স্থন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির ধ্বংশপ্রায়, বিগ্রহও অদৃষ্ঠা। ইহা অপেকা হিন্দুদিগের অধ্যপতন আর কি হইতে পারে ? বিশ্বকর্মা স্থাদেবের তেজ কি নিমিত্ত হ্রাস করিয়া-ছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্ম উহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

একদা বিশ্বকর্মা তুহিতা সংজ্ঞাদেবী পূম্প চন্ধন করিবার সমন্ন স্থ্যদেবের নেত্রপথে পতিত হন। সেই নবযৌবন সম্পন্না স্থন্দরীর অপরূপ রূপে মৃগ্ধ ছইরা বিশ্বকর্মার সম্মতিক্রমে স্থাদেব তাঁচাকে বিবাহ করেন। এইরূপে किकूमिन भरत मध्यारियोत गर्छ यह ध यम नारम कुरे भूक जवः यमूना नारम এक कञ्चा छ९भन्न इम्र । कानकरम मश्कारमयी स्र्वारमयत অসাধারণ জ্যোতিঃ সহু করিতে না পারিয়া স্বীয় অমুরূপ রূপবিশিষ্টা এক সহচরীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্বামীসেবায় নিযুক্তপূর্বক আপনি তপস্তার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। সময়মত ছায়ার গর্ভে শনি, শাবনি আর তপতী নামে এক পরমাম্বন্দরী কন্তা জ্বে। এতদিন পর্যান্ত সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্ত কেহই অবগত ছিলেন না, এমন কি শবং স্থাদেব প্রয়ন্তও পরান্ত হইয়াচিলেন। কোন কারণবশত: এক সমরে সংচরী ছায়া, সংজ্ঞাদেবীর পুত্র যমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অদ্ভুত রুঢ় অভিসম্পাত প্রদান করেন। স্থ্যদেব ছায়ার অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া মনে মনে চিস্তা করিলেন, এ রমণী কথনই যম-জননী হইতে পারে না, কারণ আপনার গর্ভজাত পুত্তকে কখন কোন রমণী এইরূপ অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে না। এই সন্দেহের বশবন্তী इरेम्रा सर्वारमय (योगवन व्यवनश्वरम मकन व्रव्छ व्यवगढ इरेलम (य. म्र**ख**ा-দেবী অখিনীরূপে অরণ্যে তাঁহারই তপস্থা করিতেছেন, আর সংক্ষার উপদেশমত ছায়া আমার সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে।

তথন স্ব্যদেব তুঃখিত মনে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া ছজনে পরম স্থথে কাল্যাপন করিতে লাগিলেন। অশ্ব ও অশ্বিনী এইরূপে তাঁহাদের অবস্থিতিকালে পুনংরার সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে আবার তিনটী পুত্র জন্মে। প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্বর, অপরটীর নাম রেবস্তঃ। তাঁহারা এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে একদা স্ব্যদেব ছায়ার আচরণ এবং যমের প্রতি অভিসম্পাত্তের বিষয় সংজ্ঞাকে জ্ঞাপন করিলেন তথন স্নেহ বশতঃ তিনি আপন পুত্র যমকে দেখিবার জক্ত কাত্র হইয়া স্বামীকে স্বীয় পুরে যাইবার জক্ত অন্তরোধ

করিলে স্থ্যদেব ষত্বের সহিত তাঁহাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন, তথন ছারা ও সংজ্ঞার রহস্ত প্রকাশ পাইল। বিশ্বকর্মা এই সমস্ত অবগত হইয়া, তুহিতার তুঃথের কারণ জানিতে পারিয়া জামাতাকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহারই আদেশে ভ্রমিয়াযন্ত্রের দারা স্থ্যের তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন। যে সময় এই ঘটনা হয়, সেই সময় তপনদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে পদ্ম প্রস্ফৃতিত হয়, ঐ পদ্মের নাম অমুসারে এই ক্ষেত্রের নাম পদ্মক্ষেত্র হয়য়াছে।

## উপসংহার।

# দারকাপুরী।

গুজরাট প্রদেশে কচ্ছোপসাগরোপকঠে ধারকা অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ধারকা যাইতে হইলে, প্রথমে হাবড়া ষ্টেশন হইতে বন্ধে, তৎপরে দ্বীমার যোগে সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে অনায়াসে তীর্থতীরে পৌছিতে পারা যার, কিন্তু যাঁহারা প্রথমেই কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম তীর্থসকল দর্শন করিতে করিতে হরিধারে যাইবেন অথবা বাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ভগবান শ্রীরামেশ্বরজীউর দর্শনে যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ছুইস্থান হইতেই বন্ধে যাইলে সকলদিকে সকল বিষয়ে স্থাবিধা হইবে।

বন্ধে, সাগরের উপর অবস্থিত এই নিমিত্ত এই স্থানটা অতিশন্ন সাহাকর। ষ্টেশনের অনতিদ্রে সহরটা বিরাজ করিতেছে, ইহার চতুর্দিকই সাগরের বেষ্টিত আছে। বন্ধে, কলিকাতার ক্যান্ত সমূদ্ধশালী ও রাজধানী, স্বতরাং বন্ধেতে উপস্থিত হইন্না সহরের শোভা দেখা কর্ত্তব্য। বন্ধে কলিকাতা অপেক্ষা আন্নতনে অনেক ছোট হইলেও ইহার রাজাগুলি পরিকার ও পরিচছন্ত্র এবং বহু লোকের বসতি আছে। কলের জল, গ্যাস, ট্রামগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ভিক্টোরিন্না গাড়ী (বন্ধী বিশেষ) আরও স্থলন স্থলের ত্রিতল চৌতল অট্টালিকাগুলি নির্দ্ধিত থাকার সহরের এক অপূর্ব্ধ শী হইন্নাছে, প্রত্যেক বড় রাজার উপর ট্রাম চলিতেছে, রাজার হুই ধারেই নানাপ্রকার নানা ধরণের দোকানগুলি সজ্জিত থাকাতে ইহার শোড়া আরও বৃদ্ধি করিন্নাছে। সহরের মধ্যে কোখাও কোনরূপ আহারীর সামগ্রীর অভাব দেখিতে পাধানা ধান না। কোন বিদেশী লোক সহনা

এখানে উপস্থিত হইয়া বাসাভাড়া করিতে পারিবেন না, কারণ ভাড়াটিয়া বাড়ী এখানে নাই, তথন তাহাকে বাধ্য হইয়া ধর্মশালায় বাস করিতে হয়। সহরের মধ্যে অনেকগুলি ধর্মশালা বর্ত্তমান থাকায় কাহাকেও কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে যতগুলি ধর্মশালা আছে তল্মধ্যে প্র্যাক্সা ভাটিয়ারার ধর্মশালাই শ্রেষ্ঠ। এই ধর্মশালায় বাস করিবার সময় ইহাদের স্বব্যবস্থার গুণে কাহাকেও কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে অনেক বালালী গৃহস্থকে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁহারা স্বাধীনভাবে একা যাইবেন তাঁহারা হোটেলে থাকিতে পারেন। হোটেলে সকল বিষয়ে স্থথে থাকিতে পারা যায়। হিন্দু এবং কাশ্মিরী এই ছুইটী হোটেলই বিখ্যাত।

বম্বে সহরে উপস্থিত হইরা নিমলিখিত দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিন্ত বম্বে সহরের প্রধান রাস্তার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

১। লাটভবন, ২। বয়ে ফোর্ট, ৩। অ্যাপলো বন্দর, ৪। হাইকোর্ট, ৫। বয়াদেবীর দেবালয়, ৬। মহালচ্মীজীর মন্দির, ৭। বাথালনাদ। এই সকল দর্শন করিয়া সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এলিফ্যাণ্ট কেভের ত্রিপ্রকোষ্ঠ মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবেন। এই কেভে যাইতে হইলে সহর হইতে প্রায় পাচক্রোশ বোটের সাহায্যে যাইতে হয়। এখানে পাহাড়ের মধ্যে নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি ও ফলর কারুকার্য্যবিশিষ্ঠ গুভগুলির দৃশ্য দেখিলে বিশ্বরাবিষ্ট হইবেন। তুঃধের বিষয় নির্চুর কালাপাহাড় এত দুরদেশে এই স্থানেও আসিয়া দেবতাদিগের অঙ্গহীন করিতে ক্রাট করেন নাই, সে যাহা হউক এইছানে উপস্থিত হইয়া ইহার চতুর্দ্ধিকের দৃশ্য অবলোকন করিলে এক অনির্কাচনীয় ভাবের উদয় হইতে থাকিবে এবং লীলাময়ের অপূর্ব্ব শৃষ্টির লোভা দর্শন করিয়া গুভিত হইতে থাকিবেন। বল্পে সহরে যে

সমস্ত প্রন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে উহা একে একে বর্ণনা করিলে একথানি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়।

বাঁহারা এখান হইতে শ্রীরামচক্রের পবিত্র পঞ্চবটীর কুটীর দর্শন করিতে ইচ্চা করিবেন, তাঁহারা বন্ধে হইতে নাসিকা নামক ষ্টেশনে যাত্রা করিবেন। এই পঞ্চবটী বন--বোধাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে কুম্ব মেলা হয়। এই স্থানে লক্ষ্মপদেব শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন। নাসিকা রোড নামক ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রামে যাইলে নাসিক সহরে যাওয়া যায়, এই সহর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুথে পঞ্চবটীস্থ শ্রীরামচন্ত্রের পর্ণশালা বিরাঞ্চিত। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। বন্ধে নহরে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, গুজরাটি, মারহাট্টা, ভাটিয়া সকল শ্রেণীর লোক একতে বসবাস করিয়া স্থথ সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছেন। স্থানীয় লোকদিগের স্ত্রী-স্বাধীনতাভাব অবলোকন করিলে আমাদের এ দেশ-বাসীরা শুস্তিত হইবেন। প্রত্যহ অপরাষ্ক্রকালে যথন সকল সম্প্রদায়ের ন্ত্ৰী পুৰুষগণ একত্ৰে আনন্দে বিভোৱ হইন্বা সাগৰতীরে শীতল ন্নিগ্ধ বায় দেবন করিতে গমন করেন, তখন সেই ললনাদিগের স্বাধীনতাভাব এবং সুধান্তভব অবলোকন করিলে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই। 🛭 🕏 এক দিনের জন্ম এই সহরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত যতদূর পারেন লোক-দিগের,আচার ব্যবহার শিক্ষালাভ এবং স্বষ্টকর্জার ও ইংরাজ বাহাতুর-**मिर्टिंग बहु की विंत मुळ नम्रनर्गाहत कहिए अवस्था कतिर्दन ना।** এইক্সপে বন্ধে সহরের শোভা দর্শনপূর্বক বাদবশ্রেষ্ঠ ঘারকাপতির পবিত্র বাসভবন দর্শনের জন্ত বারকাপুরে যাত্রা করিবেন।

বোম্বে ডক্ হইতে প্রাতে ২১ টাকার টিকিট থরিদ করিদ্বা মিঃ, দেকার্ড কোম্পানীর স্থানারে উঠিবেন, আর সন্ধ্যাকালে নির্মিন্নে দ্বারকার পৌছিবেন। ইংরাজ রাজার কুপার একণে সকল তীর্থেই অনায়ানে গ্রমনাগমন করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে স্থানে দম্ম তম্বরাদির ভয়ে কেই গমনাগমন করিতে সাহস করিত না এক্ষণে ইংরাজ রাজার মুশাসনগুণে সেই স্থানে সকলে নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেচেন।

<u> বারকা—বাপরযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া</u> চুর্জ্জয় কংসকে বিনাশপূর্ব্বক মধুরার সেই শৃন্ত সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রসেনকে অভিষেক করেন, তদ্দর্শনে কংসমহিষী অন্তি ও প্রাপ্তি চুঃখিত মনে পিত জরাসন্ধের শরণাপন্ন হন। মহাবল মগধাধিপতি কলাদ্বয়ের নিকট এই অন্তভবার্ত্তা প্রবণ করিয়া শ্রীক্বফের আচরণে ক্র্রেজ হইলেন এবং যাদবদিগকে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্ম বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় নূপতিগণের বল সংগ্রহ পূর্বক মহাদর্পে মথুরা অবরোধ করিলেন, তথন প্রীকৃষ্ণপক্ষীয় মহাবল 'পরাক্রান্ত রাজগণ যাদবদিগের প্রতিকৃলে 🕮কৃষ্ণকে সমূধবর্ত্তী করিয়া জরাসন্ধের অমুগামী হইলেন এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত নূপতিগণের একত্র সন্মিলনে কালসম মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে কত রাজগণ কত সৈম্মগণ প্রাণ দিলেন তাহার ইয়ন্তা নাই, কিন্তু যাদবদিগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়মান করিতে হইল, কারণ যাদবপতি যে পক্ষে সহায় তাঁহাদের কি কথন পরাজয় সম্ভব ? নিলব্জ জরাসন্ধ বারম্বার পরাজিত হইয়াও যাদবদিগকে স্থবিধা পাইলেই উৎপীতন করিতে লাগিলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণ, রাঞ্চগণ ও যাদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমনপূর্বক গরুড়কে এমন একটা নিরাপদ স্থান অমুসন্ধান করিতে বলিলেন যথায় যাদবগণ সচ্চন্দে নির্বিছে বসবাস করিতে পারেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে গরুড পৃথিবীর নানাস্থান অমুসন্ধান করিয়া দারাবতীপুরে এই স্থানই মনোনীত করিয়া নারায়ণ সমীপে যথায়থ নিবেদন করিলেন—তথন যাদবপতি শ্রীক্লফ গরুড়ের উপর সম্ভষ্ট হইয়া বিশ্বকর্মাকে তথায় এরূপ একটা পুরী নির্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন যাহাতে যাদবগণসহ তিনি সচ্চন্দে ঐ পুরী মধ্যে ৰসবাস করিতে পারেন।

গরুড় প্রমুখাতি বিশ্বকর্মা সমস্ত অবগত হইয়া ভগবান শ্রীক্লকের हेक्कान्नयांत्री मुवित्नय यद्वित महिल ज्यांत्र ज्वन्तत ज्वानिका नम्, नमी, তডাগ, দীঘি ও অসংখ্য কুপসকল এরপভাবে নির্মাণ করিলেন, যাহাতে যাদবগণের কোনরূপ অম্ববিধা না হয়, আর ঐ সকল জলাশয়ে কমল পরিমল রত্নকমলে স্থশোভিত তাহার উভয় কুলে স্থমেরু ও হিমালয়জাত শ্বেত, পীত, নীল লোহিত বৰ্ণ দৰ্ব্ব ঋতুজাত রত্নপুষ্প ও রত্নফলবিশিষ্ট তাল, তমাল অৰথ ও বট প্রভৃতি বছবিধ বুক্ষ সংযোজিত করিলেন, অত্র বুক্ষশাখায় ময়ুর, ময়ুরী, কোকিল ও নানাজাতিয় বিহন্ধম সকল শ্রীক্লফের শুভাগমনের প্রতিক্ষায় প্রেমে পুলকিত হইরা পরমানন্দে বিহায় করিতে লাগিল। দ্বারবতীতে एव नकल नम ७ नमी প্রবাহিত इইতেছে তাহাদের বালুকা অথবা সলিল অতি নিশ্মল ও সুশীতল, বিশেষতঃ উহাদের বাল কথন তীরভূমি হইতে নিম্নগামী হয় না এবং ঐ সকল জলাশায় জলদকুস্থম ও জলদলতাগুলো স্থাভিত, থাবতীয় পদার্থ ই যেন বিশ্বকশার সবিশেষ যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বাপরযুগে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীক্তম্পের মানদে এই পুরীর रुष्टि इत्र এই निभिन्छ ইशांत्र नाम चांत्रकांभूती इहेन्राष्ट्र। चांत्रकांन्र হারকাপতি শ্রীক্ষয়ের ঐ মনমুগ্ধকর নিরাপদ আবাসভূমি বছ পুণ্যফলে দৰ্শনলাভ হয়।

ষারকা, বরোদারাজ গাইকোবাড়ের অধিকারভুক্ত। সহরটী কুদ্র এবং কঠিয়াবাড়ের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। বারকা বড়োদা রাজ্যের ও ধ্যগুল প্রদেশন্ত বাথের নামক জেলার একটী প্রধান নগর। এথানে বন্ধে নগরের দেশীয় পদাতিক সৈতা ও খমগুল ব্যাটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈতা অবস্থান করিয়া থাকে।

ধারকার যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে তু একটা ব্যতীত সকলগুলিই অপ্রশস্ত। কচ্ছোপদাগরের স্থনীল দৌন্দর্যাই ধারকার মনোম্প্পকর দৃষ্য। এ দৃষ্য বিশ্বপতির বিচিত্র স্থাষ্ট কৌশলের মহান্ ও বিরাট ভাব দর্শন করিয়া মান্নবের আশা কিছুতেই পূর্ব হয় না।

## দারকার শ্রীমন্দির 1

ষারকার ষারকাপতির মন্দিরই তীর্থবাত্রিদিগের প্রধান দ্রন্থতা। এই 

ষারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি স্থন্দর। পাঠকবর্গের প্রীতির

জন্ম ঐ স্থন্দর মন্দির পথের একথানি দৃশ্য প্রদন্ত হইল। ন্থারকার নাথের দর্শন এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী যথার সাগরের সহিত সঙ্গম

ইইরাছেন, সেই সঙ্গমস্থানে সঙ্করপূর্ব্বক স্থান করিলে স্থানমাহাত্মগুণে জীবের

আর পুনঃজন্ম হয় না। এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইরা

ইহার পবিত্রতা আরও বুদ্ধি করিরাছেন।

বারকাপতির মূল মন্দিরটা পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফিটের ন্যন নম্ন প্রবাদ এইরপ বে, এই সুরুহং মন্দিরটা শীক্তফের আজ্ঞান্ন বিশ্বকর্মা এক রাত্রিতে নির্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুঞ্জের অদ্ভূত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সম্থভাগে একটা প্রশন্ত নাটমন্দির আছে। এই স্থন্দর নাটমন্দিরটা ৬০টা গুড়ের উপর স্থাপিত হইয়া নির্মাণকারীর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। ইহার ত্রিকোণাক্বতি চূড়াটা কম বেশ ১৭০ ফিট

যাত্রিগণ প্রদত্ত দক্ষিণাদি হইতে এই দেবের বার্ষিক আৰু প্রায় চারি সহস্র টাকা উদ্ধিত হয়। এতদ্ভিম যাত্রী সমাগম অধিক হইলে আমুও অধিক হয়। এথানে যাত্রিদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। প্রথমে বেব দর্শনের পূর্বের গোমতী নদীতে অবসাহন ও ভর্মণাদি করিতে हंत्र । अरे नमत व्यनात्र वास्त्रत व्यक्षान क्ष्मतावीत श्रामीत्व हरे होका, वास्त्रव क्या निवा गाएक छोरतव हांश नहें एक हम, এই हांश ना स्विधन धाहतीता कथनरे नमीराज व्यवशासन कदिएक एम्म ना । जर्भात क्षेत्र कालवाद मन्मित्र দ্বারে উপস্থিত হটয়া যথাক্রমে ঞা॰ ও পুঞ্জার মূল্যের ৩।• আনা মোট प्तर्गनी সমেত १५० जाना पिया (प्रवर्मन कविर् क्या । मनित्र ज्ञास्त ভগবান র্ণছোড়জীর পৰিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক कत्रित्व । ज्ञानीत्र भूकात्रीमित्त्रत्र निक्र जिल्लाम लाहेनाम त्य, श्राप्त हत्र मक বংসর পূর্বে এখানকার পাণ্ডারা দেবালয়টী রাজার অধীন হটবার সময় মূল বিগ্রহমূর্ভিটী গুপ্তভাবে লইয়া গিল্পা গুক্তবাটের অন্তর্গত চাকুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, তদ্বধি মূল বিগ্রহ মৃত্তি তথার বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে স্বারকার ঐ শৃষ্ঠ সিংহাদনে রণছোড়জীর পবিত্র মূর্ত্তি পুমা প্রতিষ্ঠিত হইল কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাও অপদ্ধত হইয়া বট্ৰীপে খাড়ীর অপর তীরে পূজারীগণ স্থাপিত করিলেন। ভগবান বারকাপতি তথার শঝেশব্রস্থামী নামে বিরাজ করিভেচেন।

এক্ষণে যে মৃষ্টি আমরা দর্শন পাইরা থাকি ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত ইইরা রাজার স্থপাহারার ব্যবহার নির্বিদ্যে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দানে চরিতার্থ করিভেছেন।

যাত্রিগণ প্রথমে বারকার আনিরা এই বারকাপতির দর্শনলাভ করিয়া জীবন সার্ঘক করেন। তৎপরে পাঞ্জাদের কুহকে পতিত হইরা বটবীগস্থ প্রাচীন বারকানাথ "পড়েখর স্বামীর" দর্শন করিবার জভ, বটবীগে নিকট পূজারীরা পাচ টাকা দেবকর বা দর্শনী আদায় করিয়া তবে দেব দর্শন দান করান।

ভূকণণ দারকায় আসিয়া অবস্থাস্থসারে মনের সাথে এথানকার দেবতা "রণছোড়নাথজীউকে" বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিভৃগু করেন। এই পোষাক থরিদ কেবল পূজারীদের কিছু লাভের জক্ত কারণ ভক্তণণ বহু অর্থ ব্যয়্ম করিয়া এই পোষাক থরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা একবারমাত্র শ্রীআদে শোভা বৃদ্ধি করিয়াই ভৎক্ষণাৎ বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে একই পোষাক বৃন্দাবনের যমুনাতীরের কদম্বভলে বস্তু হরণের ঘাটের স্থায় পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

ষারকাপুরীর অন্থ নাম কুশস্থলী। পূর্বকালে ইহা পরম বৈষ্ণব আনর্ত্ত রান্ধের রাজধানী ছিল। তৎপরে মাপরযুগে শ্রীক্রফের ইচ্ছায় সেই রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নানাপ্রকার নদ নদী সকল বিশ্বকর্মা কর্ত্তক নির্মিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য শতসহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

ষারকামাহাত্ম্য—যে ষারকায় তেত্রিশ কোটা দেবতাগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্মণণ, সতত হাইচিত্তে গমনাগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গান করিতেন, মধায় লক্ষ্মীস্থরূপিন রুক্মিণীদেবী ও কত শত মহিষী একত্রে স্থথে বাস করিয়া কত আনন্দ অহতব করিতেন, যে ষারকার প্রতি রজবিন্দৃগুলিও পবিত্র, যে ষারকায় নারায়ণ-পুকরিণী নামে পুণ্যতোয়া সরোবর বিরাজিত, যে সরোবর চারি ধামের মধ্যে সর্ব্জ্রেই পূজনীয়। যথায় যাত্রিগণ ভক্তিসহকারে সঙ্কর্মপূর্বক সান করিয়া থাকেন এবং তীর্থ নিয়ম অহসারে পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া পাক্তের্পণ সম্পাদনপূর্ব্বক চরিতার্থ বোধ করেন। যে স্থানে গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে বহুদ্র হইতে ভক্তগণ আসিয়া মুক্তি কামনা করিয়া সান করিয়া থাকেন। যে ষারকার তুলনা করিতে দেব, ঋষিগণও হার মানেন, যে ষারকা দর্শনে নর ও নারায়ণ হয় এমন কি এই

মাহান্ম্য আমার ক্লায় সন্নবৃদ্ধি নরে কিরণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে।
ধারকায় উপস্থিত হইয়া পূণ্যস্থান ধারকার বিষয় উচ্চারণ করিতে করিতে,
ধারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্মা নির্দ্ধিত অট্টালিকার শোভা
দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই।

যিনি শুক্ষ চিন্তে স্বারকায় উপস্থিত হইয়া তীর্থপদ্ধতি ক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্বাক তৃণমাত্র দান করিতে পারেন. শ্রীক্লফের রুপায় অস্তে তিনি পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুঠে স্থানপ্রাপ্ত হন্।

যিনি বহু দ্বদেশ হইতে এই পৰিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়। দেহত্যাগ করিতে পারেন, শ্রীহরির রূপায় আর কথন তাঁহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কালক্রমে সেই বিশ্বকর্মা নির্মিত দ্বাপরমূগের ঐ অভুত রক্সথোদিত ক্লেদ্রব্যাপী শ্রীরুক্ষের পুরী তাহার, অধিকাংশই এক্ষণে সাগরগর্ভে নিমম হইয়াছে।

ধারকার নিম্নভাগে দেবগণের হুন্নভি এক পুণ্যবতী নদী আছে।
ভক্তগণ উহাকে পাপনাশিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এখানে স্নান করিবার
সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর সহিত দাগর,
যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, লোহার শিকল ধরিয়া দেইস্থানে স্নান করিতে
হয়। কথিত আছে ঐ সঙ্গম স্থানে ভক্তিসহকারে অবগাহন করিলে জন্ম
জনাস্তরের কলুষ নাশ হইয়া অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ধারকার পাঁচটা প্রধান মন্দির দেখিতে পাওরা যার, তন্মধ্যে জগংশুট্ নামক মন্দিরই নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ১৩১ ফিট্। এখানে বছবিধ তীর্থ ও বিগ্রহমৃত্তি বিরাজ্বিত যথাঃ— গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর-গোমতীসক্ষম, সপ্তকুণ্ড, নূপকুপ, গন্ধাতীর্থ ও গো-প্রচার তীর্থ ইত্যাদি।

দারকায় বছবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শঙ্করস্বামীর মঠই

করিবার সমন্ন বিশ্রাম করিয়া থাকেন। হরিবার হইতে গাঁহারা এই তীর্থে আদেন, তাঁহারা হরিবারের ১৫ ক্রোল উদ্ভবে লক্ষণঝোলায় বান, তথা হইতে লোহ সেতু পার হইরা ভগবান বারকাপতির দর্শন আলে অকান্তরে তুর্ণম পথ সকল অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যস্থান বারকার উপন্থিত হন। আহা! এই সকল ধর্মাত্মা সন্ম্যাসীদিগকে দর্শন করিলেও মহা পুণ্যসক্ষর হয়।

ছারকাপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন তাঁহারা সকলেই দচ্নি ব্রাহ্মণ কিন্তু বান্ধলা বা হিন্দি ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন। এথানে উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে তীর্থ গুরু মান্ত করা ষায় তিনিই যাত্রিদিগের থাকিবার জন্ত বাসা, আবশুকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীরই অভাব মোচন করিয়া থাকেন কিন্তু স্থফলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়া টাকা আদায় করিতে ক্রটি করেন না। এই সকল পাণ্ডাদের নিকট নান্তিকতা ভাব দেখাইলে আর অধিক জাের জবরদন্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্ত ইহাদেরও বিস্তব গোমস্তা আছে, তাঁহারা থতিয়ান বহি দেখাইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ গোমস্তাকে সন্তন্ত করিয়ে থাকেন। ঐ গোমস্তাকে করিয়া থাকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া যাঁহার যে পাণ্ডা আছেন তিনি তাঁহারই সন্ধান করিবেন আর যিনি ন্তন, তিনি ইছাহ্যযায়ী ন্তন পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন।

দারকাপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দুরে তামড়া নামক একটা স্থান আছে। ভক্তপণ বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তথায় গমন করেন। দেখানে যে একটা পুণাপুক্র আছে, ঐ পুশ্ববিধী হইতে পোপীচন্দন নামক তিলক্যাটি অতি আগ্রহের সহিত সংক্ষা করিয়া থাকেন, কারণ ক্ষিত আছে, ধাঁহার দেহে এই পবিত্র চন্দন অভিত হয়, তাঁহার শরীরে লক্ষ্মী, সরশ্বতী, পার্কতী ও তুর্গতি হয় না। বছ পূণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয় অতএব মহয় মাফ্লেই এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।

এথানে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে অন্য স্থানের সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফললাভ হয়। দ্বারকার স্থফলের প্রথা আছে। এই সকল তীর্থের নিয়মগুলি পালনসহকারে ধর্মে মতি রাধিতে পারিলে জ্রীক্তফের কুপায় পুত্র পৌত্রাদি লইষ্বা পরম স্থাধে কাল্যাপন করিতে পারা যায়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

## श्वमश्वाम 1

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী, দ্বিতীয় থণ্ড যন্ত্রন্থ। ইহাতে নিম্নলিখিত তীর্থ ও স্থান মাহাত্র্যা সমূহের বিষয়, সরল বাঙ্গালাভাষায় স্মচারুদ্ধণে প্রকাশিত আছে যথা—ওরালটেয়ার, প্রহলাদপুরী, গোদাবরী মাদ্রাজ্ঞ সহরের দ্রষ্টব্য স্থান, বিরিঞ্চীপুর, বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, ভাঞ্জেতার সহর, ত্রিচিলাপল্লী, মারাভরম বা লক্ষীপুরী, কিছিদ্ধ্যা, মেডুরা মহীম্মর সহর, তৃতীয়বার হরিদ্বারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, স্থাবিকেশ, লক্ষণঝোলা, রামেশ্বর তীর্থ, বদরীকাশ্রম। তৃতীয়বার প্রশ্বাগ তীর্থ যাত্রাও কামাথ্যা তীর্থ স্থানের যাবতীয় তীর্থ সমূহ।

পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত ইহাতে ও প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানের বোলখানি স্থানর হাপটোন ফটো দলিবেশীত হইয়াছে। মূল্য ১১ এক টাকা মাত্র; দবিনয় নিবেদন এই যে, স্থাবিদ্দ আমার বহু যত্ত্বের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ কন্ধন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীকে উপহার প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করন।

বাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় **থ**গু একসঙ্গে থরিদ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই হুই থগু এক সঙ্গে বাঁধাই ১৮° মূল্যে পাইবেন। ইতি

## সমালোচনা

## ( সারসংগ্রহ )

স্থানাভাববশতঃ কয়েকথানি ভিন্ন সকল অভিমত প্রকাশিত হইল না।
বর্ত্তিমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া
নিবাসী দেশপূজ্য স্থপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
মহোদয় "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে বলেন;—

কত্নটা সথের থাতিরে, কতন্টা স্বাস্থ্যের জন্ম যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বিসিয়া আগ্রহের সহিত "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পড়িলাম। দেখিলাম, এই নৃত্ন লেখক এক নৃত্ন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রণেশনা এই য়ে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলকারের ছড়াছড়ি নাই, ভাষাটী বেশ সরল, স্লিয়্ম ও শাস্ত—বেন বালালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই য়ে, স্বরর মুথে ঝাল না থাইয়া ধর্মপ্রণা হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞের বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক থপ্ত সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অম্ববিধাই ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয় কি করণীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীয়া কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশ্বভাবে বোঝান ইইয়াছে।

বস্থা, ১ম সংখ্যা---১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-অমণ-কাহিনী" প্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উদ্ভম কাপড়ে বাধান মূল্য ১ টাকা। তীর্থ সমূহের পনেরথানি উদ্ভম হাফ্টোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্যটন করিয়া বে সমূদর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ-যাত্রীবুল বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ কুরোরের আবশ্রক ও জ্বন্তর স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ-সমূহের বিবরণী স্থলরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতভিন্ন প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী-তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাক্ষা অপেক্ষা লোকহিতিব্বারুতিই সমাক্রপে পরিক্ষ্ট হইতেছে, এজক্র

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল।

বৈশ্যজাতির মুথপত্র প্রদিদ "ম্বর্ণবিণিক" সম্পাদক বলেন ;—
"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীপোষ্টবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার
চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত,
মূল্য ১১ টাকামাত্র । এই পুস্তকথানি বিলাতী বাঁধাই, ছাপানও অতি
স্থান্তর । অনেক তীর্থ-চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইন্নাছে, তীর্থ ভ্রমণকাহিনী" তীর্থবাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলে অত্যক্তি হয় না,
ভীর্থ ভ্রমণকালে তীর্থবাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সমন্নে
বিপদ্প্রিম্ভ হইতে হয়, তদ্বিবারণের জন্ত গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন

করিয়া ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থে ইতিহাসও ইহাতে বেশ স্থন্দরক্ষপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্থবৰ্ণবলিক, তরা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল।

জগদিখ্যাত বস্তুমতী সম্পাদক বলেন ;---

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রবীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে প্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১১ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফ্টোন ছবি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইরাছে, তীর্থযাত্রীগণ পুস্তকথানি পাঠ করিরা আনন্দ-লাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইরাছে।

বস্থৰতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল।

बन्मजृभि, ১৫ मः था।, भाष, मन ১৩১৮ माना

क्रमाञ्चि मल्लामक वरनन ;--

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত, মূলা ১ টাকা। কাশী, গরা, প্ররাগ, মধুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্তের প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাহারা তীর্থ দর্শনে অভিলাষী, এতদ্বারা কেবল তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—যাহারা ঘরে বিসয় পাঠ করিবেন, তাহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অন্মেক স্থানের মাহাত্মা অনেকে অবগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণাস্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্মা সম্বিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীর হইরাছে।

अक्षांव देशीय स्थानिक स्थानिक स्थानिक वेदनम्, वृद्धिव "पार्क अवन-काश्नि क्रिक दमार्केरिशको यद-अधिक, मृना > क्रिका ।

**बहे बहेबानि युगिटन अबंटबहे हैंबाव विक्रक्षण शांडदसंब मुहि** র্ষণ করেন ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিক্রতিসহ ১৫৷১৬বারি পূর্ণ আকারেন प्रमुख के किटिया हिन्दे जारह । हिन्दु कि प्रमुख ! ब्राइक जाका इ छ ক্রম্ভিন 🗯 শেলী, আড়াই শত পৃঠার অধিক। উত্তর ভারতের বর্ত ঙলি ভীপ্তিক্ষের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সিরবেশিত হইরাছে। জীর্থন্তি প্ৰমনের স্তুম্ব প্ৰবঞ্চক ও সেডুক্স এবং তীৰ্যক্ষেত্রে পাতাগণের ক্ষত্যান্ত্র হুইতে আৰু ইতিয়া প্ৰধান প্ৰধান তীৰ্থ কেতের উৎপত্তির বিবরণ भूका है लेक्निन विक्रि रमवेछ। ७ शाधाशरनव व्यनामी अलह जाता व्यान्त्र, कीच वाबीनित्वत्र त्य नकन जना, त्य शतिमान विदेश निर्देश बारादान मूक रा नकन बिनिय भारकक, डार्सक कार्यक দকল বিষয় এই পুঞ্জকে লিপিবন হইয়াছে। জীর্থ কেটোর বিবরণে জুবুৰ অক্তান্ত ক্ৰষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে নিৰিক হইয়াছে, এমন 🕅 'নামীকাতির লকণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রহে স্থান পাইয়াছে 🖟 প্রইে कांबा मूल नव, व्यक्तित उनके धादवानि ज्ञाठा बरेबारह।